

# **শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মু**খোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কল্টোলাষ্ট্রাট, বঙ্গবাসী-ষ্টাম-মেসিন ক্রী কবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বার। প্রকাশিত।

# কঙ্কাবতী।

### প্রথম ভাগ।

लेया भतिराक्रम ।-

ाठीन क्या

াৰতীকে সকলেই জানেন। ছেলে বেলা কন্ধাৰতীৰ কথা প্ৰিয়াছেন।

কলাবতীর ভাই একটা ঝাঁব ঝানিলাছিলেন্। আবটা ধরে বাবিচা আৰু নাবধান করিয়া দিলেন,—"আমার আঁবটা বেন কেই থার ন

রে, আমি ভাহাকে বিরাহ কনিব।" বিত্তী সে কথা জানি তন না। জেলেগ মানুহ। অত বুলিতে কৈই, আঁকটী তিনি ধাইিয়াছিলেন।

ক্ষা ভাই বলিলেন,—"আমি কথাবতীকে বিবাহ কৰিব।" ন মাতা সকলে ব্যাহীলেন,—"ভাই হইয়া কি ভথীকে বিবাহ

TICE 9

কিন্ধ কাহারও কথা তিনি ভনিবেন না।
"কগাবতী আমার আঁব ধাইল কেন্দ্র বানি
বিহাহ করিব।"

ক্ষাবতীর বহু লজ্জা হইল, মনে বছু তিনি একথানি নৌকা গড়িলেন। নৌ পুররের মাঝবানে ভাসিয়া বাইলেন। ক্ষাত্রতে পারিলেন না।

ক্ষাবতীর গল এইরপ। এ কথা বি আঁবের জন্ম কেহ কি আপনার ভগীকে বি সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব, তাহা আমি বি



# দিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### क्ष्रमधान ।

লে নয়, বয় প্রদেশে, কুস্মবাটী বলিয়া একখানি গ্রাম
মুখানি বড়, প্রনেক লোকের বাস। গ্রামের নিকটে

ালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক বাতায়াত করিত।
ল, নিকটছ গ্রাম-সম্হের ছপ্ত লোকেরা পথিকদিগকে

ত ও তাহাদের নিকট হইতে বাহা কিছু টাকা-কড়ি
। লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পৃষ্করিশী আছে,
হইতে, আজ পর্যান্তও মড়ার মাথা বাহির হয়। য়ায়্য়
লাকেরা এই পুক্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

গোপন করিবার আর একটা উপায় ছিল। পথিককে
টা লইয়া, ছপ্ত লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া
পের গ্রামে মড়াটী রাখিয়া, এক প্রকার "কুঃ" শক্ক করিয়া
য়া যাইত।

র চৌকীদার সেই "কুঃ" শব্দটী গুনিয়া বুঝিতে পারিত সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকীদার ভাবিত,—"মদি নায় মড়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, কা'ল প্রাভাবালে য়া টানা-টানি হইবে।"

ভাবিয়া সেও অপুনার বন্ধ্বর্গের সহায়তায়, মৃত দেহট্ট রাধিয়া সেইরূপ কু: শুকু করিয়া আসিত। এইরপে রাতা-রাতি মড়াটী দশ বার ক্রোশ দূরে গিরা পড়িও কোথা হইতে লোকটী আসিতেছিল, কে তাহাকে মারিল, অত দরে আর তাহার কোনও সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাতে আবার এইরপে শতশত অপদাত মৃত্যু ! সে সানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অখণ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেধানকার লোকের এইরূপ বিশাস। সন্ধ্যা হইলে, দরে বসিয়া, লোকে নানারপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক-বালিকার শ্বীব শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিছা দেন.— "ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তুল যেন মাড়াইও ন, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।"

স্থাপ, সেধানকার লোকের এইরপ পদে পদে বিপদের ভয় । জালেও কম নয়। আমের এক পার্পে একটা নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিরা, "কুল কুল" করিয়া নদীটা সাগরের দিকে বহিয়া মাইতেছে। হাঙ্গর কুষ্ঠার নাই সত্য, কিম্ম নদীটা অফ্য ভয়ে পরিপূণ। শিকল হাতে 'জ'টে-বুড়া" ত আছে-ই, তা ছাড়া নদীর ভিতর জীবস্ত পাথরও অনেক। স্থবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরপ নানা বিপদের ভয়।

কুসুম্বাটীর অনতিদ্রে পর্বতিশ্রেণী। পাহাড় বনে আর্ত। বনে বাব ভল্লুক আছে। বাবে সর্বলাই লোকের গরু বাছুর লইয়া যায়। মাবে মাবে এক একটী বাব মনুষ্যু ধাইতে শিক্ষা করে, তথন সে বাব মান্ত্র্য ভিন্ন আর কিছুই খায় না। লোকে উৎপীড়িত হইয়া নানা কৌশলে সে ব্যাঘ্রটীকে বধ করে।

এক একটা বাধ কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়,—সে মকুষ্য। বনে এক প্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তংক্ষণাং ব্যান্তের রূপ ধ্রিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টী মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শক্রকে নাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। সে চিরকালই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘে লোকের প্রতি ভয়ানক উপদ্রব করে।

ু কুসুমঘাটার লোকের মনে এইরূপ নানা প্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজ কা'ল সকলের মন হইতে এই সঁব ভয় ক্রেমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুট ও গালা লইয়া কলিকাতায় আসেন। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইংরেজিও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না।ভূতের কথা পড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন; বলেন,—"পৃথিবীতে ভূত নাই। আর যদিও থাকে, তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে ?" তাঁহাদের দেখা-দেখি আজ কা'লেব ছেলে মেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### ভমু রাম।

শীযুক্ত রামতকু রায় মহাশয়ের বাস কুস্থমঘাটী। "রামতকু রায বলিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে না, সকলে তাঁহাকে "তকু রায়" বলে ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, পিতা-পিতামহ-আদির গ্রাহ্ম-তর্পণাদি করেন, দেব-গুরুকে ভক্তি করেন, দলা-দলি লইয়া আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্ম কর্ম করে না বলিয়া, রায় মহাশয়ের মনে বড়রাগ।

তিনি বলেন,—"আজ কালের ছেলের। সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।"

তিনি নিজে সব মানেন, সব করেন। বিশেষতঃ কুলীন ও বংশজের যে রীতি গুলি, সেই গুলির প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন,—"বিধাতা যথন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তথন বংশজের ধর্মটী আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। 'যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বং বংশজের ধর্মটী কি ? বংশজের ধর্ম এই যে, 'কল্যাদান করিয়া পাত্রে নিকট হইতে কিঞ্চিং ধন গ্রহণ করিবে।' বংশজ হইয়া যিনি এ কা

না করেন, তাঁহার ধর্মলোপ হয়, তিনি <sup>®</sup>একবারেই পতিত হন ; শাস্ত্রে এইরপ লেখা আছে।"

শাস্ত্র-অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া, তনু রায়ের প্রতি লোকের বড় ভক্তি। স্ত্রীলোকেরা ব্রত উপলক্ষে ইহাঁকেই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সকলে বলেন যে, "রার মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে অতি বিরল।" বিশেষতঃ শুদ্র মহলে ইহাঁর খুব প্রতিপত্তি

তকু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে,—"ইহাঁদের কোনও পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা-পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাও সন্দেহ।"

ফল কথা, ইহাঁর নিজের বিবাহের সময় কিছু গোলঘোগ হইরাছিল।
"পাঁচ শত টাকা পণ দিব" বলিয়া একটা ক্সা স্থির করিলেন। পৈত্রিক
ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের দিন
উপস্থিত হইলে সেই টাকাগুলি লইয়া বিবাহ করিতে যাইল্বেন।
ক্যার পিতা, টাকাগুলি গণিয়া ও বাজাইয়া লইলেন। বিবাহের
ক্ম উপস্থিত হইল, কিন্ধ তবুও তিনি ক্যা-সম্প্রদান করিতে তৎপর
হইলেন না। কেন বিলম্ব করিতেছেন, কেহ বুঝিতে পারে না।

অবশেষে তিনি নিজেই খুলিয়া বলিলেন,— পাত্রের এত অধিক বয়স হইয়াছে, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি নাই। সেই জন্ম পাঁচ শতু টাকায় সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আর এক শত টাকা না পাইলে, ক্যাদান করিতে পারি না।"

কন্তা-কর্তার এই কথায় বিষম গোলবোগ উপস্থিত হইল। সেই

শোলবোগে লগ্ন অতীত হইয়া গেল, রাত্রি প্রায় অবসান হইল। যথন প্রভাত হয় হয়, তথন পাঁচজনে মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, "রায় মহাশয়কে আর প্রশাশটী টাকা দিতে হইবে।" "থত" লিথিয়া ততু রায় আর প্রশাশ টাকা ধার করিলেন ও ক্যার পিতাকে তহা দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন।

বাসর ঘরে গাহিবেন বলিয়া ততু রায় অনেকগুলি গান শিথিয়া গিরাছিলেন। কিন্তু সব রুথা হইল। কালে বাসর হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। এ জুঃখ ততু রায়ের মনে চিরকাল ছিল।

একণে ততু রায়ের তিনটা কন্তা ও একটা পুত্র সন্থান। কুলধর্মা বক্ষা করিয়া তুইটা কন্তাকে তিনি স্থপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা ততু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচ শত, কেহ হাজার, নগদ গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই স্থপাত্র বলিতে হইবে।

সম্মান কিছু অধিক পাইবেন বলিয়া, রায় মহাশয় কন্তা তুইটীকে বড় কুরিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"অল বয়সে বিবাহ দিলে, কন্তা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে প কন্তা বড় করিয়া বিবাহ দিবে। কুলীন ও বংশজের তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা শাস্তে লেখা আছে।"

তাই, যখন জুলশয্যার আইন পাস হয়, তখন তকু রায় বলিলেন,—
"পূর্ব্ব হইতেই জামি আইন মানিয়া আসিতেছি। তবে আবার নৃতন আইন কেন ?" আইনের তিনি খোরতর বিরোধী হইলেন; সভা করিলেন, চাঁদা তুলিলেন, চাঁদার টাকাগুলি সব আপনি লইলেন।

তত্ম রায়ের জামাতা হুটীর বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলে

মানুষ বরকে তিনি তুটী চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা একশত কি তুইশত টাকায় কাজ সারিতে চায়! তাই, একটু বয়স্ক পাত্র দেখিয়া কন্তা। তুইটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এক জনের বয়স হইয়াছিল সত্তর, আর এক জুঁনের পাঁচাত্তর।

জামাতাদিগের ব্রুসের কথার পাড়ার মেরেরা কিছু বলিলে, তন্তু রায় সকলকে বুঝাইতেন,—"ওগো! তোমরা জান না। জামাইরের বয়স একটু পাকা হইলে, মেরের আদর হয়।"

জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বংসর ফিরিতে না ফিরিতে, স্ইটা ক্যাই বিধ্বা হয়।

তমুরায় জ্ঞানবান লোক। জামাতাদিগের শোকে একেবারে অধীর হন নাই। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবাধ দিয়া থাকেন,—
"বিধাতার ভবিতব্য! কে খণ্ডাতে পারে ? কত লোক যে বার বৎসরের বালকের সহিত পাঁচ বৎসরের বালিকার বিবাহ দেয়।
তবে তাদের কল্পা বিধবা হয় কেন ? যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।"

তমু রায়ের পুত্রটী ঠিক বাপের মত। এখন তিনি আর নিতান্ত শিশু নন্, পাঁচিশ পার হইয়াছেন। লেখা পড়া হয় নাই, তবে পিতার মত শাস্ত্রজ্ঞান আছে। পিতা, কন্যাদান করিয়া অর্থসক্ষ করিতেছেন, সে জন্ম তিনি আনন্দিত, নিরান্দ নন্। কারণ, পিতার তিনিই একমাত্র বংশধর। বিধবা কয়টা আর কে ধল ? তবে বিধবা-দিগের গুণ কীর্জন তিনি সর্ববদাই করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন,—"আমাদের বিধনারা সাক্ষাৎ সরস্বতী। সদা ধর্মে

বত, পরোপ ক্রিক্র চিরবত। কুক্সে আমি ভাল খাইব, কিসে বাবা ভাল খাইবেন, ভান ্তীর সর্ব্বদা এই চিন্তা। তিন দিন উপবাস কবিরাও আমাদের জন্ম পাঁচ ব্যঞ্জন বন্ধন কবেন। ভগ্নী তুইটী আমার—অহল্যে দ্রৌপদী ক্তী তাবা মলোদ্বী স্তথা। প্রতিঃশ্ববীয়া।"

আজ কাল আর সহমরণ প্রথা নাই বলিয়া, ইনি মাঝে মাঝে থেদ কবেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগ্নী ভূইটী নিমের্মেব মধ্যেই স্পর্বে যাইতে পাবিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছা-মিছি বাবাব আব অলপ্রংস করিতেন না।

সাহেবেবা সর্গের দ্বারে এরপ আগড় দিয়া দেন কেন গ

তন্তু রায়ের স্ত্রী কিন্ধ অন্ত প্রকৃতির লোক। এক একটা কিন্তাব বিবাহ হয়, আর পাত্রের রূপ দেখিয়া তিনি কান্নাহাটি করেন। তন্তু রায় তখন তাঁহাকে অনেক জং দানা করেন, আর বলেন,— মনে করিয়া দেখ দেখি, তোমাব বাপ কি করিয়াছিলেন ৽ এইরূপ নানা প্রকার খোঁটা দিয়া তবে তাঁহাকে সাল্পনা করেন। কন্তাদিগেব বিবাহ লইয়া স্ত্রী-পুরুষে চির বিবাদ। বিধবা-কন্তা চুইটীর ম্খপানে চাহিয়া সদাই চক্ষের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যায়। মেয়েদের সঙ্গে মাও এক প্রকার একাদশী করেন। একাদশীর দিন কিছুই খান না, তবে স্থামীর অকল্যাণ হইবার ভয়ে, কেবল একটু একটু জল পান করেন।

প্রতিদিন পূজা করিয়া একে একে সকল দেবতাদিগের পায়ে তিনি মাধা পুঁড়েন, আর তাঁহাদের নিষ্ঠি প্রার্থনা করেন যে,—"হে মা কালি ৷ হে মা হুর্গা ৷ হে ঠাকুর ৷ যেন আমার কন্ধাবতীর বরটী মনের মত হয় ৷"

কঙ্কাবতী তনু রায়ের ছোট কন্সা। এখনও নিতান্ত শিশু।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### থেতু।

তুলু বাষের পাড়ায় একটা হুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে ভাহাকে "থেতুর মা, খেতুর মা" বলিয়া ডাকে। থেতুর মা আজ ছুঃখিনী বটে, কিন্তু এক সময়ে তাহার অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহান স্থামী, শিবচন্দ্র মুম্বোপাধ্যায়, লেখা পড়া জ্ঞানিতেন, কলিকাতার কর্ম করিতেন, দু প্রসা উপার্জ্জন করিতেন।

কিন্দ তিনি অর্থ রাখিতে জানিতেন ন।। পরত্বথে তিনি নিতাত্ব ক্ষতির হইয়া পড়িতেন ও যথাদাধ্য পরের ত্বংখ মোচন করিতেন। অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেকগুলি ছোলের তিনি লেখা-পড়ার খরচ দিতেন। একগ লোকের হাতে পর্যা থাকে না।

অধিক বয়সে তাঁহার গ্রীর একটী পুত্র সন্তান হয়। চেলেটীর নাম "ক্ষেত্র" রাথেন, সেইজন্ম তাঁহার স্ত্রীকে সকলে "থেতুর মা" বলে:

যথন পুত্র হইল, তথন শিবচন্দ্র মনে করিলেন,—"এইবার আমাকে বুঝিয়া থরচ করিতে হইবে। আমার অবর্ত্তমানে স্ত্রী পুত্র যাহাতে অন্নের জন্ম লালায়িত না হয়, আমাকে সে বিলি করিতে হইবে।"

মানস হইল বর্টে, কিন্ত কার্য্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অভি হঃবময়, এ হঃশ যিনি নিজ হঃশ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁকে দরিজ থাকিতে হয়। খেতুর যথন চারিবংসব বয়স, তথন হঠাৎ তাঁছার, পিতার সূত্রা
ভাইল। স্ত্রী ও শিশু সন্তানটীকে একেবারে পথে দাঁড় কর্বাইল।
গোলেন। খেতুর বাপ অনেকেব উপকাব করিয়াছিলেন। তাঁহালেব
নাধ্যে কেহ কেহ এখন বড়লোক হইয়াছেন। কিন্দ এই বিপদেব
সময় কেহই একবার উকি মারিলেন না। কেহই একবার জিজ্ঞাসা
করিলেন না যে, "থেতুব মা। তোমাব হবিষ্যের সংস্থান আছে
কিনা গ"

এই তুঃখের সম্য কেবল বামহবি মুখোপাধ্যায় ইহাঁদের সহায় । ইহানে।

রামহরি ইহাঁদের জ্ঞাতি. কিজ দব সম্পর্ক। খেতুব বাপ, তাঁহা একটী সামান্ত চাকরি কবিষা দিয়াছিলেন। দেশে অভিভাবক সে জ্বন্ত কলিকাতায তাঁহাকে পরিবার লইষা থাকিতে হইয়াছে যে কয়টী টাকা পান, তাহাতেই কণ্ডে-স্টে দিনপাত করেন।

তিনি কোথায পাইবেন ? তবুও যাহ। কিছু পাবিলেন, বিধবারে, লেন, ও চাঁদার জন্ম ঘারে ঘাবে ঘ্বিলেন। থেতুব বাপের থাইলা হারা মাতুম, আজ তাহারা রামহরিকে কতই না ওজর আপত্তি মুপমানের কথা বলিয়া হুই এক টাকা চাঁদা দিল। তাহাতেই শেহুর বাপের তিল-কাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। চাঁদার টাকা গ্রেতে যাহা কিছু বাঁচিল, রামহরি তাহা দিয়া থেতুর মাও থেতুকে বানে পাঠাইয়া দিলেন।

দেশে পাঠাইয়া হৃঃথিনী বিধবাকে তিনি চাউলের দামটী দিতেন।
ক্ষুষ্থিক আর কিছু দিতে পারিতেন ক্স!। ব্রাহ্মণী পৈতা কাটিয়া কোনও

মতে অকুলান কুশান করিতেন। দেশে বন্ধু বান্ধব কেইই ছিল ন। নিরঞ্জন কবিরত্ব কেবল মাত্র ইহাঁদের দেখিতেন শুনিতেন, বিপদে আপদে তিনিই বুক দিয়া পড়িতেন।

থেতুর মার এইরূপে কণ্টে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলে।
শান্ত সুবোধ অথচ সাহসী ও বিক্রমনীল হইতে লাগিল। তাহা
রূপ-গুণে, স্লেহ-মমতায়, মা সকল জুঃথ ভুলিলেন। ছেলেটী যথান
সাত বংসরের হইল, তথন রামহবি দেশে আসিলেন।

ধেতৃব মাকে তিনি বলিলেন,—"থেতৃর এখন লেখা-পড়া শিথিব॥ব বয়স হইল, আর ইহাকে এখানে বাথা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে .ইচ্ছা কবি। আপনার কি মত গ"

খেতুর মা বলিলেন.—"বাপ্রে। তা কি কখন হয়। খেতুকি ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব। নিমেষের নিমিত্তও খেতুকৈ চক্ষ্র আড় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পাবিব না। না বাছা এ প্রাণ থাকিতে আমি খেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।"

রামহরি বলিলেন,—"দেখুন, এখানে থাকিলে খেহু, লেখা-পাঁ, হইবে না। মথুব চক্রবর্তীব অবস্থা কি ছিল জানেন তোও গাড়ু নের শিবপূজা করিয়া অতি কন্তে সংসার প্রতিপালন কবিত 'গাজুনে বামুন' বলিয়া সকলে তাহাকে ঘণা করিত। তাহার ছেটে ঘাঁড়েশ্বর, আপনার বাসায় দিনকতক রাঁধুনী বামুন থাকে। তারি বরস্ক বালক দেখিঁয়া শিবকাকার দয়া হুর, তিনি তাহাকে স্কুলে দেন। এখন সে উকিল হইয়াছে। এখন সে একজন বড়লোক।"

থেইর মা উত্তর করিলেন,— দৈপ কর! কলিকাতার লেখা-প্তা

শিথিয়া যদি যাঁড়েশরের মত হয়, তাহা হইলে আমার থেতুর লেধা-পড়া শিথিয়া কাজ নাই।"

রামহবি বলিলেন,—"সত্য বটে, ধাঁড়েশ্বর, মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারপ অথাদ্য মাংসও খায়, আবার এদিকে প্রতিদিন হরিস্কীর্ত্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ চয় ৽ পুরুষ মানুষে লেখা-পড়া না শিখিলে কি চলে ৽ পুরুষ মানুষেব যেকপ বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা, বিদ্যাশিক্ষারও সেইরূপ প্রার্থনা।"

পেতৃর মা বলিলেম,—"হা সতা কথা। পুত্রের বেরপে বাঁচিবার প্রার্থনা, বিদ্যার প্রার্থনাও তাহার চেয়ে অধিক। যে পিতা-মাতা ছেলেকে বিন্যানিশা না দেন, সে পিতা-মাতা ছেলের পরম শক্র। তবে বুঝিয়া দেখ, আমাব মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়-হীনা বিধবা। পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রন্তি ছেলেটীকে লইয়া সংসারে আছি। খেতৃকে আমি নিমেষে হারাই। খেলা করিয়া খরে আসিতে খেতুর একট্ বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহা আর কি বলিব প ভাবি, খেতু বুঝি জলে ডুবিল, খেতু বুঝি আগুণে পুড়িল, খেতু বুঝি গাছ হইতে পড়িয়া গেল, খেতুকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল। খেতু যথন ঘুমার, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি খেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,—খেতুর নিশাস পড়িতেছে কি না প ভাবিয়া দেখা দেখি, এ ছথের বাছাকে দ্রে

পুনরায় ধেতুর মা বলিলেন,—'রামহরি! ধেতু আমার বড় ওণের
ছেলে। কেবল হুই বৎসর পাঠিশালার যাইতেছে, ইহার মধ্যেই

তালপাতা শেষ করিয়াছে, ক্লাপাতা ধরিয়াছে। গুরুমহাুশা। বলেন,—'থেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।'

"আব দেখ বামহবি! খেওু আমাৰ অতি স্থবোধ ছেলে' খেঞুং আমিষা করিতে বলি, খেতু তাই করে। যেটী মানা করি, সেটী। আর খেতু করে না। একদিন দাসেদের মেযে আসিয়া বলিল. 🕂 "ওলো। তোমাব থেবুকে পাড়ার ছেলেবা বড মাবিতেতে।' আছিন **উর্ন্নধাসে ছ**ন্দ্রীয়। দে<sup>†</sup>খ্যাম, ছব জন ছেলে একা খেতৃব উপাব পডিয়াছে। থৈছৰ মনে ভৰ ন'ই মুখে কল্লোনাই। আমি দৌডিয়া। গিয়। থেতুকে কোলে লইলাম। গেড়ু তথন চক্ষু মুছিতে মুছিতে तिलल, भा। आभि উহাদের সাক্ষতে বাদি নাই, পাছে উহার। `মনে করে যে, আমি ভব পাইবাছি। একা একা আমাৰ সঙ্গে কেহই পাবে নান উছাৰা ছব জন, আমি একা, তা আমিও মাৰিযাছি। অবোৰ যখন এক, এক। পাইৰ, তথন স মিও ছব জনকে খুব মাৰিব। ছামি বলিলাম,—'না লছ। তা কবিতে নাই। প্রতি দিন যদি সক-लंब महम मातामावि कवितन, उत्त (थल। कवितन कांत्र महम १' (थड़ আমাৰ কথা শুনিল। কত দিন সে-ছেলেদেৰ খেত একেলা পাইযা ছিল, মনে করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্ত আমি মানা করিষ। ছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আব মারে নাই।

শ্বাৰ এক দিন আমি পেতৃকে বলিলাম;—'থেতৃ! তথু রায়ের আঁচ্ গাছে চিল মারিও মা। তনু রায় খিট খিটে লোক, সে গালি দিবে' খেতু বলিল,—'মা। ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট গো। একটী আঁব পাক্ষি টুক্ টুক্ করিতেছিল। আমার হুটতে একটী চিল ছিল। তাই মতে, করিলাম, দেখি পড়ে কি না ?' আমি বলিলাম,—'বাড়া! ও গাছেব আঁব মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটী তো আর আমাদের নমু ? পারের গাছে টিল মারিলে, যা'দের গাছ, তাহারা রাগ করে। যথন আমাপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তথন কুড়াইয়া খাইও, তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না।'

"তাহার•পর, আর একদিন থেতু আমাকে আসিয়া বলিল্— মা। জেলেদের গাব গ'ছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়াব ছেলের। সকলে গাছে উঠিয়া গাব থাইতেছিল। আনাকে তাহার। বলিল,—খেতু! আয় না ভাই! দুরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি না। তা মা। আমি গাছে উঠি নাই। গাব গাছটী তো. মা। আর আমাদের নয়, যে উঠিব ? আমি তলায দাড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা হুটী একটী গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা। সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। তোমার জন্ম একটা গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা ৷ খাইয়া দেখ ৷ ম: ৷ আমাদের যদি একটী গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত<sub>।</sub> আমি বলিলাম,—'থেতু! বুড়োমাইকে গাব খায় না ও গাবটী তৃত্মি ধাও। আরু, পরের গাছে পাকা গাব পা'ড়িতে কোনও দোষ নাই. 👔 র জন্ম জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ডগায় গিয়া ঠিও না, সরু ভালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া, পড়িয়া ঘাইবে। বের আঁটি চুষিয়া চুষিয়া ফেলিয়া দিও, আঁটি ণিলিও না. লায় বাধিয়া ৰাইবে!' গাবে খাইড়ে অনুমতি পাইয়া বাছার দে ত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব ?

"দে<del>খ,</del> এ গ্রামে একবার একজন কোখা হইতে সন্দেস বেচিন্দে<sup>ম</sup> ঠ আসিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে শ্বিরয়া দাঁড়াইল। তা'দে 🕼 বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেস কিনিয়া আপনার আপনা র ছেলের হাতে দিল। মুখ চুণপানা করিয়া আমার খেতুও সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়া-তাড়ি গিয়া আমি খেইকে কোলে লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া ঘাইল, চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। আঁচেলে চক্ষু পুঁছিতে পুঁছিতে ছেলে নিয়া বাটী আসিলাম। খেরু নীরব, খেরুর মুখে কথা নাই। তার শিওমনে সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া দে জিক্তাস। করিল,—'মা। তুমি কাদ কেন ?' আমি বলিলাম,—'বাছা! আমার ঘরে একদিন সন্দেস ছড়া-ছড়ি যাইত, চাকর-বাকরে পর্যান্ত খাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তোমার হাতে এক প্রার সলেস কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কি স্মার রাখিতে সান আছে গ এমন অভাগিনী মার পেটেও বাছা তুই জনিছিলি!' সাত বংসরের শিশুর এক ৰার' কথা ভ্ৰা ধেতু বলিল,—'মা। ও সলেস ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, ও সব পচা ? আর মা ! তুমি তো জান ? সলেস খাইলে আমার অহুথ করে। সেই যে মা চৌধুরীদের বাড়ীতে নিমু-ন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেধানে সন্দেস থাইয়াছিলা্ম, তার .দিন আমার কত অহুধ করিয়াছিল! সন্দেস থাইতে মুড়ি খাইতে আহছে। খরে যদি মা। মুড়ি থাকে, তোদাও আ शहे'।"

প্রায় শ্রেষ্ট কথা আর ফুরায় না। বামহবিব নিকট কত থেকি বিভিন্ন তোহা আর কি বলিব।

শিশ্বেদ বামহনি বলিলেন,—"খুডী মা! ত্য বহিও না। আমাব শিশ্বেদ ছেলের চেম্নেও আমি খেতুর যত্ন করিব। শিব-কাকার আমি অনেক থাইয়াছি। তাঁহাব অনুগ্রহে আজ পরিবাববর্গকে এক মুঠা অম দিতেছি। আজ তাঁহাব ছেলে যে মূর্থ হইয়া থাকিবে. তাহা প্রাণে সহ্ম হইবে না। থেতু কেমন আছে. কেমন লেখা-পড়া কবিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্মদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার, খেতু যখন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তথন সে নিছে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজাব সময় ও গ্রীশ্বেৰ ছুটীব সময় খেতুকে দেখে পাঠাইয়া দিব। বংসবের মধ্যে তুই তিন মাস সে আপনাব নিকট থাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আজ ভক্রবে। বুধনার ভাল দিন। সেই দিন খেতুকে লইষা কলিকাতার বাইব।"



## পঞ্ম পরিচ্ছে

#### निवक्षन।

তত্বাবেৰ সহিত নিৰঞ্জন কবিৰছেৰ ভাৰ নাই নিৰঞ্জন তত্ত্বায়েৰ প্ৰতিবাসী।

নিবঞ্জন বলেন—"বাষ মহাশ্য। কন্তাৰ বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে খোব পাপ হয়।'

তমু বায তাই নিবঞ্জনকে দেখিতে পাবেন না, নিবঞ্জনকে তিনি হুণা কবেন। যে পিন তমু বামেব কত্যাব বিবাহ হয়, নিবঞ্জন সেই দিন গ্রাম পবিত্যাগ কবিয়া অপব গ্রামে গ্রমন কবেন। তিনি বলেন,—"কত্যা-বিক্রেষ চক্ষে দেখিলে কি সে কথা কর্পে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিবঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক। নানা শান্ত তিনি অন্দ্রন কবিষা ছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই বাত্রি-দিন তিনি পুঁথি-পুশুক লইয়া থাকেন। লোকেব কাছে আপনাব বিদ্যাব পবিচ্ছ দিতে ইনি ভাল বাসেন না। তাই জগং জুড়িয়া ইহাঁব নাম হয় নাই। পূর্ব্বে অনেক গুলি ছাত্র ইহাঁব নিকট বিদ্যা-শিক্ষা কবিতা দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া, ইনি প্রম পরিতাপ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মঙ্প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের

জ্ঞা ইনি মারামারি করিতেন না। কারণ ইহাঁর অবস্থা ভাল ছিল। পৈত্রিক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার, জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়।
কিছু গোলমাল হয়। একদিন হুই প্রহরের সময় জমিদার এক
জন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর ! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,— আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশ্যের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ফণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা ছুই প্রহর অতীত হইয়া পিয়াছে, ঠাই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত ছুইটী মুখে দিয়া, চল, ঘাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে, গৃহিনী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবেন।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,— "এই ক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচছা, তবে চল বাই।"

পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনাদিন চৌধুরী বলিলেন,—"কথন আপনাকে ডাকিতে পাঠাই-রাছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আছে।, হাঁ মহাশার। আমার একটু বিলম্ব হহারাছে।"

জমিদার বলিলেন,—"বামুনমারির মাঠে আপনার বে পঞ্চাশ বিষা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চার বিষা হইবাছে। আপনার দলিল-পত্র ভাল আছে, সে জ্যু সব টুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যে টুকু অধিক হইয়াছে, সে টুকু আমার প্রাপ্য।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ। মহাশুর্ দু দুলিল-পত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজ খানি কি না গ

জনার্দন চৌরুরী কাগজ থানি হাতে লইয়া বলিলেন,—"হা, এই কাগজ থানি বটে, ইহা আমি পূর্কে দেবিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজ ধানি ফিরা-ইয়া দিলেন। নির্থন কাগজ ধানি তামাক ধাইবার আগুণের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজ ধানি জঁলিয়া গেল।

জমিদার বলিলেন,—"হাঁ হাঁ! করেন কি ?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কেবল পাঁচ বিখা কেন ? আজ হইতে আমার সম্পায় ব্রহ্মোতর ভূমি আপেনার। যিনি জীব পিয়াছেন, নিরঞ্জনকৈ তিনি আহার দিবেন।" পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, সে জন্ম জনার্দন চৌধুরীর ভয় ছইল। তিনি বলিলেন,—"দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়। জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ কবিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়-বৈভব-চিন্তীষ যদি ধর্মানুষ্ঠানে বিল্ল ঘটে, চিত্ত যদি বিকলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিতাগে করাই ভাল। আমান ভাম ছিল বলিয়াই তো আজ তুই প্রহরের সময় আপনাব ধবন পেয়ালার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল ৭ মুতরাং মে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশৃন্ত ব্যক্তির নিকট রাজ। প্রজা, ধনী, নির্ধন, স্বাই স্মান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও, আপনি সংসাব-বন্ধনে নিভান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা মায়া-জলের **অনুস্**বণ ত্তাপনাকে কবিতেই হইবে। আতপ-তাপিত তৃষিত মুক্ত প্রান্তব হইতে আপনি মুক্ হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্কাণ করুন, যেন কথনও কাছারও নিকট কোন বিষয়ের নিমিড নিজের জন্য আমাকে প্রার্থীনা হইতে হয়।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে. অবস্থা মল ইইল। অতি কপ্তে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবদ্ধন শিরৌমণির চতুসাঠীতে বাইল। গোবর্জন শিবোমণি জনার্দন চৌধুবীব সভা-পণ্ডিত। অনেক গুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান কবেন। বিদ্যাদান কবিবাব তাঁহাব অবকাশ নাই। চৌধুবী মহাশবেৰ বাটীতে সকাল সন্ধা। উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকেব নিমন্থণে সর্মাণ তাহাকে নানা স্থানে গমনাগমন কবিতে হয়। স্কুতবাং ছাত্রগণ আপনা-অপনি বিদ্যা শিক্ষা কবে।

সেজন্ম কিন্তু কেছ দুংখিত নয়। গোবর্দ্ধন শিবেমণির উপর বাগ হব না, অভিমানও হয় ন । কাবণ তিনি অতি মর্বভাষী বাক্য-সুধা দান কবিষা সকলকেই প্রিভুষ্ট কবেন। বিশেষতঃ ধনবান লোক পাইলে প্রাবণের রুষ্টি ধারায় তিনি বাকাস্থা বর্ষণ করিতে থাকেন, ভৃষিত চাতকের ন্থায় তাঁহারা সেই হয়ে পান করেন।

একদিন জনাধন চৌধুবীব বাটাতে বসিণা তত্ত বাম শাস্ত্র বিচার কবিভেছিলেন। নিবঞ্জন গোবৰ্দ্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তকু রায় বলিলেন,—"কন্তাদান কবিষা বংশজ কিণিং সামন গ্রহণ করিবে। শান্তে ইহাব বিধি আছে।"

পোবর্দ্ধন চুপি 'চুপি বলিলেন,—"বল নাণ মহাভারতে অ'ছে।'
তকু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিষা চিন্তিয়া বলিলেন,—"দাতা-কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একট্ হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তন্ন রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"রায় মহাশয়! কন্সার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ কবা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছ। হয়, করুন; কিন্ত শাস্ত্রেব দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।"

তমু রাক্ষ আর রাগ সংববণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জানের প্রতি নানা কটু কথা প্রযোগ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"আমি শাস্ত্র পড়ি নাই ? ভাল! কিমেব জন্ম আমি পরের শাস্ত্র পড়িব ? যদি মনে কবি, তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র কবিতে পারে, সে পরেব শাস্ত্র কেন পড়িবে ?"

নিবঞ্জনকে এইবার পবাস্ত মানিতে হইল। তাহাকে হীকার কবিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পাবে, পবের শাস্ত্র তাহার পড়িবার ক্ষাবশ্যক নাই।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

#### বিদার।

যে দিন রামহরিব সহিত কথাবার্তা হইল, সেই দিন রাত্রিতে মা, ধেহুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাথিয়া বলিলেন,—"থেহু। ব্যবা! তোমাকে একটী কথা বলি।"

(श्र कि ब्लामा कतिलान, — "कि मा ?"

ম। উত্তর করিলেন,—"বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত ভোম:কে কলিকাভার যাইতে হইবে।"

খের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কোথায় ম। ?"

ম। বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে না । সেই যে. যেখানে গাড়ি খোড়া আছে ।

থে তু বলিলেন,—"সেই খানে ? তুমি সঙ্গে যাবে তো মা ৵

মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা! আমি যাইব না, আমি এই খানেই থাকিব।"

(थर् विलिलन,—"ज्व मा ! च्यामिछ वाहेव ना ।"

মা বলিলেন,—"না গেলে বাছ। চলিবে না। আমি মেয়ে মাসুৰ, আমাকে ৰাইতে নাই। রামহরি দাদার সজে ঘাইবে, তা'তে আর ভর কি ?"

ধের বলিলেন,—"ভয়! ভয় মা! আমি কিছুতে করি না। তবে

তোমার জন্ম আমার মন কেমন করিবে, তাই মা! বলিতেছি বে, যাব না।"

মা বলিলেন,—"খেতু'! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই ? কি করি, বাছা ? না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্কুলে পড়িতে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্য হয়, মূর্যকে কেহ ভাল বাসে না, কেহ আদর করে না। তুমি যদি স্কুলে যাও আর মন দিয়া লেখা পড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে। আর খেতু। তোমার এই হুংখিনী মার হুংখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সরু পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে আর দেখিতে পাই না। আর কিছু দিন পরে হয় তোমোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তখন বল, প্রসা কোথায় পাইব ? লেখা-পড়া শিখিরা তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পৈতা কাটিতে হইবে না। আমি তখন মুখে স্বচ্ছদে থাকিব, পূজা-আচ্চা করিব, আর ঠাক্রদের কাছে বলিব,—ধেতু আমার বড় স্থ ছেলে, ধেতৃকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।"

(थंड् विलित्न, — "मा! श्रामि यिन यारे, ज्ञि कैं। नित्व ना ?"
मा छेखत कतित्नन, — "ना वाहा, कैं। नित्न ना ।"
त्थंड् विलित्नन, — "के त्य मा! कैं। नित्व ह !"

মা উত্তর করিলেন,—"এখন কান্না পাইতেছে, ইহার পর আর কাঁদিব না। আর খেড়ু! 'সেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ভুটী পাইলে ভূমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুক্র ধারে গিয়া বসিয়া থাকিব, সেই থান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখা পড়া কবিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে, আমি সে চিঠি গুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও থুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যথন বাড়ী আসিবে, তথন সৈই চিঠি গুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।

ধে হু জি জ্ঞাসা ক বিলেন,—"মা! সেখানে মালা পাওয়া যায় পা ?" মা বলিলেন,—"মালা কি ?"

ধেতু বলিলেন,—"সেই যে মাণ তুমি একদিন বলিয়া**ছিলে** যে, রাত্রিতে ঘুম হয় ন', যদি একছড়। মালা পাই, তো বসিয়া বসিয। জপ করি।" <sup>▼</sup>

মা উত্তর করিলেন,—"হা বাছা ! মালা সেখানে অনেক পাওয়া যায়।"

খেছু বলিলেন,—"আমি তোমার জন্ম। ভাল মালা কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন,—"তাই ভাল ! আমার জন্ম মালা আনিও।" মাতা পুত্রে এইরূপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ধেণু নিদ্রিত হইলেন।

তাহার পরদিন, সকালে উঠিয়া খেতু বলিলেন,—"মা<sup>\*</sup>! এই কয় দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।" মা উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তাই ভাল, তবে তোমার নিরঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে যাইও।"

থে হুবলিলেন,—"তা যাব। মা! আমি আর একটী কথা ব'ল তোমার থাওয়া হইলে, এ কয় লিন আমি তোমার পাতে ভাত থাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মাণ যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়। হুমি আমার জয় রাখ। তাই আমি বলি,—'ছুপর বেলা, মা! আমার ক্স্বা পায় না, আমার জয় পাতে ভাত রাখিও না।' ক্স্বা, কিক মা। য়্ব পায় লাকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পাডিয়া থাকে, আমি কচ্চলে ক্ডাইয়া খাই। কিয় তোমার ক্স্বা পাইলে তৃমি তোমা! তা খাওনাং তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে মা! তোমার পেট না ভরে!"

ব্রাহ্মণী খেতুকে কোলে লইলেন, মাধার হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"বাবা! এ সুঃথের কালা নম তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিরাছে, তার আবার তুঃথ কিমের 
ত্রামার সুধামাখা কথা শুনিলে ভর হয়,—এ হত ভাগিনীর কপালে ভুমি কি বাঁচিবে 
ত্

সেই দিন আহারাদির পর, থেতুর ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় ওলি মা ফেলাই করিতে বসিলেন।

থেতৃ বলিলেন,—"মা। আমি ছেঁড়ার দুই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি ওদিক হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র হইবে। আর, মা। ধধন স্থাচ স্থান নাধাকিবে, তথন আমি পরাইয়া দিব, তুমি ছিড়্টী দেখিতে পাও না, স্তা পরাইতে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।"

এইরপে মাতা পুত্রে কথা কহিতে কহিতে কাপড়-সেলাই হইতে লানিল। তাহার পর মা সেই গুলিকে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ধেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরপে হইতে লাগিল।

বৈকালবেল। থেতু নিরঞ্জনের বাটী যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের গ্লা লইয়া, কলিকাভাষ ষাইবার কথা ভাঁহাদিগকে বলিলেন। রামহরির নিকট নিরঞ্জন পুর্কেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে থেতুকে নানারপ আশীর্কাদ করিয়া, নানারপ উপদেশ
দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—"থেতু! সর্কাদা সত্য কথা বলিবে, মিথাা
কথনও বলিও না। স্থা-তৃঃথের সকল কথা তোমার রামহরি
দাদাকে বলিবে, কোনও কথা তঁ,হার নিকট গোপন করিবে না।
অনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে
কেহ ছষ্ট, কেহ শিষ্ট । স্থতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে।
অস্তায় করিয়া কাহাকেও মারিও না, চুর্ব্বলকে মারিও না পাচজনে পড়িয়া একজনকে মারিও না। চুর্ব্বলকে কেহ মারিতে
আসিলে তাহার পক্ষ হইও। চুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া যদি মা'র
বাইতে হয়, সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে ভইবার সময় মনে
করিয়া দেখিবে বৈ, সে দিন কি স্থকার্যা, কি কুকার্য্য করিয়াচ।
যদি কোনও প্রকার কুকার্য্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিভ্রঃ
করিবে বে, 'আর এমন কাছ কথনও করিব না'।"

এইরপে ধেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতা-পুত্রের নিজা হইল না। ছুইজনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

কতবার মা বলিলেন,—"ধের। ঘুমাও, না ঘুমাইলে অস্ত্রপ করিবে।"

থে হু বলিলেন,—"নামা! আজ রাত্রিতে যুম হইবে না।
আর মা! কা'ল রাত্রিতে তো আর তোমার সঙ্গে কথা কহিছে
পাব নাণ কা'ল কতদ্র চলিয়া যাব। সে কথা যথন মা! মনে
করি, তথন আমার কালা পায়।

মা বলিলেন.—"পূজার ছুটার আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি আবার বাড়ী অভিনেত্ত

প্রাত্তকালে রামহরি আসিলেন। ধেতুর মা, ধেতুর কপালে দধির ফোটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিশ্বপত্র বাধিয়া দিলেন। নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর ধেতুর হাতটী রাধিলেন। চকু ফুটিয়া জল আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিলেন।

অবশেষে ধীরে ধীরে কেবল এই কথাটী বলিলেন,—"হুঃধিনীর ধন তোমাকে দিলাম।"

त्राभरति विललन,—"(४० ! माक नमकात कते।"

খেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজে প্রণাম করিলেন, করিয়া ছইজনে বিদায় হইলেন। যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতুর মা অনিমিষ নয়নে সেই
পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পশ্চাংদিকে
চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যথন আর দেখা গেল না
তথন খেত্ব মা পথের ধ্লায শুইরা পড়িলেন। ধূলায় লুক্তিত হইয়া
তাশব্ব ধারায় চক্ষেব জলে সেই ধূলা ভিজাইতে লাগিলেন।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---

#### কন্ধাবতী।

পথে পড়ির। খেরুর মা কাদিতেছেন,এমন সময় তনু রায়ের ক্রী সেই খানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—
"দিদি। চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিলে
চেলের অমঙ্গল হয়।"

ধেতুর মা উত্তর করিলেন,—"সব জানি বোন ! কিন্তু কি করি ?
চক্ষের জল যে রাখিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া
পড়ে। আমি যে আজ পৃথিবী শৃশু দেখিতেছি ! কি করিয়া
খরে যাই ? আজ যে আমার আর কেনেও কাজ নাই। আজ
তো আর থেতু পাঠশালা হইতে কালি-ঝুলি মাথিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা
করিয়া আসিবে না ? এতক্ষণ খেতু কত দূর চলিয়া গেল ! আহা !
বাছার কত না মন কেমন করিতেছে !"

তত্ব রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"চল দিনি। ম্বরে চল। সেই খানে বিসিয়া, চল খেতুর গল করি। আহা। খেতু কি গুণের ছেলে। দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাচিয়া থাকে— তবেই; তা না হইলে সব র্থা।" এই বলিয়া ততু রায়ের স্ত্রী খেতৃর-মার হাত ধরিয়। খরে শইয়া গেলেন। সেখানে অনেক হল ধরিয়া তৃইজনে খেতৃর গল্প করিলেন।

থেতৃ খাইয়া গিয়াছিল, তত্ত্বায়ের স্ত্রী সেই বাসন গুলি মাজিলেন, ও ঘর ছার সব পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বেলা হইলে, থেতুর মা রাধিয়া থাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারি গুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনা টুকু বাটিয়া দিলেন।

থেতুর মা বলিলেন,—"থক্ বোন! থাক্! আজ আর আমার খাওয়া দাওয়া। আজ আর অংমি কিছু থাইব না।"

তত্ম রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে ৪ খেতর অকল্যাণ হুইবে।"

"থে হুর অকল্যাণ হইবে" এই কথাটী বলিলেই থে হুর মা চুপ। ষা'করিলে থে হুর অকল্যাণ হব্ হা' কি তিনি করিতে পারেন প

তকু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিয়েন,—"এই সব ঠিক করিয়া দিলাম। বেলা হইলে রান্না চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্ম সারা হইলে আমি স্থাবার ওবেলা আসিব।"

অপরাহে ত্রু রারের স্থ্যী পুনরায় আদিলেন। কোলের মেযে-টীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

পেতৃর মা বলিলেন,—"আহা! কি সুন্দর মেয়েটী বোন! দেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।"

তন্ম রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"হাঁ় সকলেই বলে, এ মেয়েটী ভোমার গর্ভের স্থলর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আদে ? মেয়ে হইলে মরের মানুষ্টী আহ্লাদে আটখানা হন;
কিন্তু আমার মনে হয় যে, আঁতুড় মরেই মুখে রুণ দিয়া মারি।
গ্রীম্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে হুইটীর যখন মুখ শুকাইয়া যায়,
যখন একটু জলের জন্তু বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি,
দিদি! মার প্রাণ তথম কিরূপ হয় ? পোড়া নিয়ম! যে এ
নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটালি
পেটা করি! মুখ-পোড়া যদি একটু জল ধাবারও বিধান দিত,
তাহা হইলে কিছু বলিতাম না।"

খেতুর মা বলিলেন,—"আর বোন্। আর জন্মে বে বেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে; আবার এ জন্মে যে যেরূপ করিবে, ফিরে জন্ম সে তার ফল পাইবে।"

তন্ম রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা বটে! কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথায় প্রবোধ মানে গা ?"

তন্ম রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—"এক এক বার মনে হয় যে, যদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে, তে৷ ঠাকুরদের সিন্নি দিই।"

থে হুর মা উত্তর করিলেন,—"চুপ কর বোন ! ছি ছি ! ও কথ।
মুখে আনিও না ! বিদ্যাসাগরের কথা শুনিরা সাহেবের। যদি
বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পাবে না, সকলকেই
বিবাহ করিতে হইবে, ছি ছি ! ও মা ! কি মুণার কথা ! এই
রন্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা ? কাজেই তথন গলায় দড়ি
দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।"

তমু রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি! এত দিন তুমি

কলিকাতায় ছিলে, কিন্তু তুমি কিছুই জ্ঞান না। বিদ্যাদাগর মহাশন্ত বুড়ো-হাবড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অল বম্বসে যাহারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তা-ও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে; যাহার ইচ্ছা না হবে, সে না দিবে।"

বেঁহুর মা বলিলেন,—"কি জানি ভাই! আমি অত শুক জানি না।"

তকু রায়ের স্ত্রীর ছুইটী বিধবা মেথে, তাহাদের ছুঃখে তিনি সদাই কাতর। সে জন্ম বিধবা-বিবাহের কথা পডিলে তিনি কান দিয়া শুনিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া থে টুর মা যাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

তকুরার পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগৰ মহাশ্যেৰ মত্টী ফেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন,—"বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন ? শাস্ত্র অমান্ত করা ম্বোর পাপে। ক্ষরার কেন ? বিধবাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পূণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগা দেশ বোর কুসংস্থারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।"

তমু রায়ের মত নিষ্ঠাবান লোকের মুখে এইরপ কথা ভানিয়া প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—"আহা। বাপের প্রাণ। ঘুরে হুটী বিধবা মেয়ে, মনের ধেলে উনি এইরপ কথা বলিতেছিন।" কেবল নিরঞ্জন বলিলেন,—"হাঁ! বিধবা-বিবাহটী প্রচলিত হইলে ভকু রায়ের ব্যবসাধী চলে ভাল!"

এই কথা শুনিয়া সকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,— "নিরঞ্জনের মনটা হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হই-লেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন ? যার ছুই শত বিদ্বা ব্রক্ষোত্তর ভূমি, আজ সে পথের ভিখারী; কোনও দিন আল হয়, 'কোনও দিন আল হয়, না।"

থে হুর মাতে আর তন্তু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথা-বার্ত্ত। হুইতে লাগিল।

খেতুর যা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ মেয়েটী বুঝি এক বংসবের হইল গুঁ

তন্ম রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ! এই এক বংসব পার হইয়া ছুই বংসরে পড়িবে।"

থেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটীর নাম রাধি-য়াছ কি ?"

তুর রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন—"ইহার নাম হইযাছে, 'কন্ধাবতী'।"

এইরপে খেতুর মাতে আর তহু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সভাব হইল। অবসর পাইলৈই তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মাব কাছে আসেন, আর খেতুর মাও তন্তু রায়ের বাটীতে যান। মাঝে
মাঝে তন্তু রায়েব স্ত্রী কল্পাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।
মেয়েটী এখনও হাঁটিতে শিথে নাই। হামাগুড়ি দিয়া চারি
দিকে বেডায়, কখনও বা বিসায়া খেলা করে, কখনও বা কিছু
বিষা দাঁড়ায়। খেতুর মা আপনার কাজ করেন, ও তাহার সহিত
ফুটী একটী কথা কন। কথা কহিলে মেয়েটী ফিক্ ফিক্ করিয়া
হাসে. মুখে হাসি ধবে না। মেয়েটী বড় শাস্তু, কাঁদিতে একেবাবে
জ্ঞানে না



## অন্টম পরিচ্ছেদ।

---

#### वातक वातिका।

কলিকাতায় গিয়া থেড় ভালরপে লেখা-পড়া করিতে লাগি-লেন। শান্ত, শিষ্ট, স্থীবৃদ্ধি; থেড়ুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে ঠাহাকে ভাল বাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবল একটী শিশু পুত্র, তাহার নাম নর-হরি। তিন বংদর পরে একটী কন্তা হর, তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী, থেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ কবিতেন। থেতুর প্রথর বৃদ্ধি দেখিয়া স্কুলে সকলেই বিদ্যিত হইলেন। থেতু সকল কথা বৃদ্ধিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যখন যে প্রেণীতে পড়েন, তখন সেই প্রেণীর সর্কোত্তম বালক,—থেতু; খেতুর উপর কেহ উঠিতে পারে না। যখন যে কয় খানি পুস্তক পড়েন, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া ধেতুকে ঠকানো ভার। এইরূপে খেতু এক প্রেণী হইতে অপর গ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল থাইবার নিমিত্ত রামহরি থেতুকে একটী করিয়া পরসা দিতেন; থেতু কোনও দিন থাইতেন, কোনও দিন খাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই ত্রথা জানিতে পারিলেন। খেতুকে তিনি এক দিন জিজ্ঞাস। করিলেন,—"খেতু, তুমি জল খাও না কেন ? পয়সা লইয়া কি কর ?"

বেতৃ চিছু অপ্রতিভ হইলেন, একটু খানি চুপ করিয়া উত্তব করিলেন,—"দাদা মহাশয়। যে দিন বড় ক্ষুধা পায়, যে দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল থাই: যে দিন না ধাইয়া থাকিতে পারি, সে দিন আর গাই না। য' প্রসাণীচিয়াছে, তাহা আমার কাছে আছে। যখন মার নিকট হইতে আসি, তখন মাকে বলিয়াছিলাম যে, 'মা! তোমার জন্ম আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব', সেই জন্ম এ প্রসারাধিতেছি।"

যথন এই কথা হইতেছিল, তথন রাম্বেরির নিকট বের দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাম্বরি থেতুর মাথায় হাত দিয়া সম্মুখেব চুল গুলি পশ্চাথ দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। খেতু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে রামহরি বলিলেন,—"বেড়। যথন মালা কিনিবে, আমাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুটী নিকট হইল। তথন থেড় বলিলেন,— 'দাদা
মহাশয়! কৈ এই বার মালা কিনিয়া দিন ?'

রামহরি বলিলেন,—"তোমার কত গুলি প্রসা হইয়াছে, নিয়ে এস, দেখি ?"

খেতৃ পরসা ওলি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টকোরও অধিক প্রসা হইয়াছে। আট আনা দিয়া রামহরি এক ছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি প্যসাগুলি খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন।

ধে হু বলিলেন,— "দাদা মহাশয়। আনি এ প্রসা লইয়া আর কি করিব ৪ এ প্রসা আপনি নিন।"

রামহরি উত্তর করিলেন,—"না খেতু। এ প্রসা আমার নয়, এ প্রসা তোমার, বাড়ী পিয়া মাকে দিও, তোমার মা কত আফ্লাদ করিবেন।"

বাড়ী ষাইবার দিন নিকট হইল। এথানে খেহুর মনে, আর সেখানে মার মনে আনন্দ আর ধরে না। তসর ও গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি খেহুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন সময়ে দেশে পৌছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে খেহুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুক্রধারে কেন ? খেতুর মা আরও অনেক দ্রে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্র হইতে খেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। খেতুর মা, ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গপ্রথ লাভ করিলেন।

থেতৃ বলিলেন,—"ঐ যা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভূলিরা গিয়াছি।"

মা উত্তর করিলেন,—"থাকৃ আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্কাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, তোমার সোণার দোয়াত-কলম হউক।" খেতু বলিলেন,—"মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আসিবে, তা' জানিতাম না।"

মা বলিলেন,—"বাছা! যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলি-কাতা প্ৰ্যান্ত যাইতাম। থেডু! ভুমি রোগা হইয়া গিয়াছ।"

থে হু উত্তর করিলেন,—"না মা! রোগা হই নাই, পথে একট় কষ্ট হইয়াছে, তাই রোগা-রোগা দেখাইতেছে। মা! এখন আমি হাঁটিয়া যাই, এত দূব তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

মা বলিলেন,—"না না, আমি তোমাকে কো**লে** করিয়া লইয়া ষাইব।"

কোলে যাইতে ঘাইতে থেতু প্রসাগুলি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিয়। দিলেন। বাড়ী যাইয়া যথন থেতু মা'র কোল হুইতে নামিলেন, তথন মা'র আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,—"এ আবার কি গ থেতু! তুমি বুঝি আমার আঁচেলে প্রসা বাঁধিয়া দিলে ?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—"মা! রও, ভোমাকে আবার একটা তামাসা দেখাই।"

এই বলিয়া খেতু মালা-ছড়াটী মা'র গলায় দিয়া দিলেন, আর বলিলেন,—"কেমন মা! মনে আছে তো ?"

মা খেতুর গালে ঈষং ঠোনা মারিয়া বলিলেন,—"ভারি ছষ্ট ছেলে!" খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন খেতু দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটীতে কোষা হইতে একটী ছোট মেয়ে আসিয়াছে ৷ থেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! ও মেয়েটী কাদের গাণ্"

মা বলিলেন,—"জান না ও ষে তোমার তন্ত্ কাকার ছোট মেয়ে ! ওর নাম কদ্ধাবতী । তন্ত্ রায়ের স্ত্রী এখন সর্ব্বদাই আমার নিকট আসেন । আমি পৈতা কাটি, আর তুই জনে বিদরা গল্প-গাছা করি । মেয়েটীকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাডিয়া যান । মেয়েটী আপনার মনে খেলা করে, কোনও রূপ উপদ্রব করে না । আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসে।"

তন্ম রায়ের সহিত খেতৃব কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পাড়া-প্রতিবাসী স্থবাদে কাকা কাকা বলিয়া ডাকেন।

কঙ্গাবতীকে খেরু বলিলেন,—"এস, এই দিকে এস।"

কদ্ধাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেতু বলিলেন,—"দেখ দেখ, মা! কেমন এ টল টল করিয়া চলে।"

त्यञ्त मा विलित्तन,—"भा अथनछ मक रয় नाই।"

একটী পাতা দেখাইয়া খেতু বলিলেন,—"এই নাও।"

পাতাটী লইবার নিমিত্ত কন্ধাবতী হাত বাড়া**ইল ও** হাসিল।

খেহু বলিলেন,—"মা! কেমন হাসে দেখ ?"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা! মেয়েটা খুব হাসে, কাঁদিতে াবে জানে না, অতি শাস্ত।"

।লিলেন,—"মা! আগে যদি জানিতাম, তো ইহার জন্ত এক পুত্র কিনিয়া আনিতাম।"

বিলিলেন,—"এইবার ষখন আসিবে, তখন আনিও।"

## নবম পরিচ্ছেদ।

#### মেনী ৷

পূজার ছুটী ফুরাইলে, খেতু কলিকাতার ঘাইলেন; সেখানে অতি
মনোঘোগের সহিত লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন। বংসরের মধ্যে

হুই বার ছুটী হুইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মা'র
ভক্ত কোনও না কোনও জবা, আর কন্ধাবতীর জন্ম পুতুলটী
ধেলানাটী লইয়া আসেন। খেতুর মা'র নিকট কন্ধাবতী সর্ব্বদাই
থাকে, কন্ধাবতীকে তিনি বড় ভাল বাসেন।

থেতৃর যথন বার বংসর বয়স, তথন তিনি একটী বড় মানুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা খেতৃকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাসের টাকা কয়টী থেতু, রামহরির হাতে দিয়া বলি-লেন,—"দাদা মহাশর! এ মাস হইতে মা'র চাউলের দানু আর আপনি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি খুটু দিল আপনার ধার হইয়াছে, তাই ধত্র করিয়া আমি এই উপার্ক্তন করিয়াছি।"

রামহরি বলিলেন,—"খেতু! তুমি উত্তম করিয়াছ। ম, উৎসাহ, পৌরুষ মন্থাের নিতান্তু প্রয়ােজন। এ টাক' আনি তোমার মা'র নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে নিধিব ১ তুমি নিজে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিব যে, দ্বাদশ বংসবের শিশু, আমাদের খেতু, তাহার মাকে প্রতি পালন করিতেছে।"

এইবার যথন খেতু বাটী আসিলেন, তথন মা'র জন্ম এক থানি নামাবলি, আব কদ্ধাবতীর জন্ম এক থানি রাঙা কাপড় আনি-লেন। বাঙা কাপড় থানি পাইয়া কদ্ধাবতীর আর আফ্লোদ গৈবেন। ছুটিয়া তাহা মাকে দেখাইতে যাইলেন।

ধেতৃ বলিলেন,—"মা! কঙ্গাবতীকে লেখা-পড়া শিখাইলে হয় নাণ"

মা বলিলেন,—"কি জানি, বাজা। তনু বায় এক প্রকাবেব লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।"

খে হু বলিলেন,—"তাতে আর দোষ কি মাণ কলিকাতায় কত মেয়ে স্কুলে যায়।"

মা বলিলেন,—"কন্ধাবতীর মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কবিয়া দেখিব।"

সেই বিষয়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর মা কথার কথান বলিলেন বলিতেছে,—'এবার ষখন বাটী আসিব, তখন কন্ধাবতী ক থানি বই আনিব, কন্ধাবতীকে একটু একট় পড়িতে ' আমি বলিলাম,—'না বাছা! তাতে আর কাজ না

ভত্ত উত্তর করিলেন,—"তাতে আবার রাগ কি ? আজ ক পড়া করা, আজ কা'ল তো সকল মেয়েই করে। তবে, আমা-দের পাড়া গাঁ, তাই এখানে ওসব নাই।"

বাটী গিয়া কন্ধাবতীর মা স্থামীকে বলিলেন.—"খেডু বাড়ী
- আসিয়াছে, কন্ধাবতীর জন্ম কেমন এক থানি রাঙ্গা কাপড়
- আনিয়াছে।"

তমু রায় বলিলেন.—"খেতু ছেলেটী ভাল, লেখা-পড়ায় মন আছে, হু পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে, তবে বাপের মত ডোক্লা না হয়।"

স্ত্রী বলিলেন,—"থেতু বলিতেছিল যে, 'এই বার ধ্বন বাটী আসিব, তথন এক থানি বই আনিয়া কন্ধাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিধাইব'।"

তকু রায় বলিলেন,---"শ্রীলোকের আবার লেখা পড়া কেন। লেখা-পড়া শিখিয়া আর কাছ নাই।"

না বুঝিরা ততু রায় এই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। কিন্দ ষধন তিনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তথন বুঝিতে পারিলেন ষে, লেখা-শভার অনেক গুণ আছে।

আজ কা'লের ববের। শিক্ষিত। কন্তাকে বিব বাসে। এরপ কন্তার আদর হয়, মূল্যও অধি

তবে কথা এই, কাজটী শাস্ত্রবিক্তম কি শিস্ত্রসম্মত না হইলে, তন্থু রায় কখনই মেয়েকে লেখা-প্রত ত দিবেন না। মনে মনে তন্থু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, ক্রীলোকের নিষিদ্ধ বটে, তবে এ নিষেধটী সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত, কলিকালের জন্ম নয়। পূর্ব্ধ কালে যাহা করিতেছিল, এখন তাহা কবিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, নরমেধ যক্ত। এখন মানুষ বলি দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টান্ত—সমুদ্ধ-যাত্রা। এখন করিলে জাতি যায়।

তাই, তন্তু রায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি এক পাব সাগর যাইতে চাহিরাছিলেন, কিন্দু তন্তু বায় কিছুতেই পাঠান নাই।

মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—"মা! সাগর ঘাইতে নাই।
সমূহ-যতা একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্তের সঙ্গে আর সমুদ্রের
সঙ্গে ঘোবতর আডি। সমূহ দেখিলে পাপ, সমূদ্র টুইলে পাপ।
কেন মা! প্রসা ধরচ কার্য়া পাপের তবা কিনিয়া আনিবেও
কেন মা। জাতি কুল বিস্ক্রেন দিয়া আসিবেও

এফণে কন্থ রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্যকালে যাহা করিতোভল, এখন তাহা করিতে নাই। স্কুতরাং পূর্ব্যকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা ল্বোকে স্বস্তুদে করিতে পাবে। স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্ব্যে মানা ছিল তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোষ হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তনুরায় এইরপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রটী যথন মনের মত গড়া হইল, তথন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,— "আছো! খেড়ু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, ভাহাতে জামার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।" তন্ম রায়ের স্থী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন।

এবার যথন থেতু বাড়ী আসিলেন, তথন কন্ধাবতীর জন্য এক ধানি প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। "লেখা-পড়া শিখিব," এই কং৷ মনে করিয়া প্রথম প্রথম কন্ধাবতীব ধ্ব আহলাদ চইল।

কিন্তু তৃই চাবি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন বে. শেখা পড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নছে। কন্ধারতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখার। কন্ধারতী এটা বলিতে সেটা বলিয়া ফেলেন।

থেতৃর রাপ হইল। থেতৃ বলিলেন,—"কলাবতী। তেমোর লেখা-পড়া হইবে না। চিরকাল তুমি মুর্থ হইরা থাকিবে।"

কদ্ধাৰতী অভিমানে কাদিয়া কেলিলেন । তিনি বলিলেন,-"আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে ন।√"

ধেতুর মা বলিলেন,—"ছেলে মানুষকে কি বন্ধিত আছে গ মিষ্ট কথা বলিলা শিধাইতে হয়। এস. মা। ত্মি খামার কাছে এস! তোমার আব লেখা-পড়া শিধিতে হইবে না

ধেতু বলিলেন,—"মা। কন্ধাবতী রাত্রি দিন মেনীকে লইয়। ধাকে। তা'তে কি আর লেখা পড়া হয় গ

মেনী কক্ষাবতীর বিড়াল। অতি আদেবের ধন মেনী।

কশ্ববতী বলিলেন,—"ভেঠাই মা! আমি মেনীকে ক খ শিখাই; তা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা। কেমন মেনী, নাং মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে

# বালিকা কন্ধাবতী।



না, মেনী ? (৪৮)

পারি না। আমিও ছেলে মানুষ, মেনীও ছেলে মানুষ। আমিও বড় হইলে পড়িতে শিখিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে শিখিবে। নামেনী ?"

থেতু হাসিয়া উঠিলেন। ধেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতি! তৃষি পাগল না কি গ"

যালা হউক ক্রমে কস্কাবতীর প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচন্ন সান্ত্র • হুট্রল ।

থে র বলিলেন.— "আমি শীর কলিকাতায় ধাইব। তাড়াতাড়ি কবিয়া প্রথম ভাগ থানি শেষ কবিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কর মাসে পুস্তক থানি একেবারে মুখন্থ করিয়া রাধিবে। এবার আমি দিতীয় ভাগ লইয়া আসিব।"

পুনরায় যখন খেতু বাদী আসিলেন, তথন কন্ধাবতীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল। কন্ধাবতীকে আর পড়াইতে হইল না, কন্ধাবতী এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিথিলেন। খেতু, কন্ধাবতীকে এক থানি পাটীগণিত দিয়,ছিলেন। তাহা দেখিয়া কন্ধাবতী অন্ধ শিখিলেন। মাঝে মাঝে খেতু কেবল একটু আধটু বলিয়া দিতেন।

কশ্বাবতী পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেড় তাঁহাকে নানারূপ পৃস্তক ও সংবাদ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন গুলি প্র্যান্ত কশ্বাবতী পড়িতেন।

### দশম পরিচ্ছেদ।

----

#### (वी-मिमि।

তের বংসব ব্যসে ধেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটী দিলেন।
পাস দিয়া তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইয়া মা'ব নিকট
তিনি একটী ঝী নিযুক্ত কবিয়া দিলেন। মা বৃদ্ধা হইতেছেন.
মা'ব যেন কোনও কষ্ট না হয়। এটী সেটী আনিয়া, কাপড়
খানি চোপড় থানি কিনিয়া, রামহবির সংসাবেও তিনি সহায়তা
করিতে লাগিলেন।

পনর বংসব বয়সে খেতু আব একটী পাস দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বংসর বয়সে আব একটী পাস দিলেন। জলপানি আরও বাড়িল।

খেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র হুঃখ সম্পূর্ণ-কপে যুচাইলেন। মা যখন যাহা চান, তংক্ষণাং তাহা পান। তাঁহার আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা কবিবেন বলিয়া খেতুর মা একদিন ফুল পান নাই।
তাহা শুনিয়া খেতু বাড়ীর নিকট একটী চমংকার ফুলের বাগান
করিলেন। কলিকাতা হইতে কত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুতিলেন।
নানা রঙের ফুলে বাগানটী বার মাস আলো করা থাকিত।

রামহরির কক্সা সাঁ,ভার এখন সাত বৎসর বয়স। মা একেলা

## কন্ধাবতী ও দীতা।



ফুল-সাজ। (৫>)

থাকেন, সেই জ্ঞা দাদাকে বলিয়া, থেতু দীতাকে মা'র নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকে পাইয়া থেতুর মা'র আর আনন্দের অবধি নাই।

কঙ্কাবতীও সীতাকে খুব ভাল বাসিতেন। বৈকাল বেলা চুই জনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কঙ্কাবতী এখন খেতুর সন্মুখে বড় বাহির হন না। খেতুকে দেখিলে কঙ্কাবতীর এখন লজ্জা করে।

তবে থেত্র গল্প করিতে, থেতুর গল্প শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন। অন্ত লোকের সহিত খেতুর গল্প করিতে, কিংবা অন্ত
লোকের মুখে থেতুর কথা শুনিতে, তাঁর লজ্জা করিত। এ সব
কথা সীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা হুইজনে ফুলের বাগানে
যাইতেন। নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া কন্ধাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ফুল দিয়া নানারপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়,
যেখানে যাহা ধরিত কন্ধাবতী সীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন।
ভাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া খেতুর কথা শুনিতেন।

নিরঞ্জন কাকাকে থেতু ভুলিয়া যান নাই। যথন থেতু বাটী আসেন, তথন নিরঞ্জন কাকার জন্ম কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমতে আদীর্কাদ করেন।

কশ্বাবতী বড় হইলে, খেতু তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজ কা'ল বালিকাদিগের নিমিত্ত যেরূপ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে, কন্ধাবতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া যাহ্লতেন।

রামহরির সংসারে খেতৃ সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু

রামহরি এ কথায় সহজে স্বীকার হন নাই। ধকবার খেঁতু নরহরির জন্ম একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহার খেতুকে বকিয়াছিলেন। খেতুর তাহাতে অভিশয় অভিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া, তিনি রামহরির স্ত্রীর নিকট গিয়া নানারূপ হুঃথ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে খেতু বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

খেতুর অভিমান দেখিয়া বৌ-দিদি বলিলেন,—"তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিয়াছ ?"

খেতৃ উত্তর করিলেন,—"বৌ-দিদি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র, নরহরি যেরপা, আমাকেও সেইরপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যখন না দেখিলে, তখন আমি 'পর'। আমি যখন পর, তখন আবার তোমাদের সঙ্গে আমার ঝণড়া কি? দাদা মহাশয় আমাকে পর মনে করিয়াছেন, এখন তুমিও তাই কর, তাহা হইলে সকল কথাই ফুরাইয়া যায়।"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হয় খেতু ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কি হয় ? হয় আর কি ? তাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্চ্জন করিতে যক্ত করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি না। মনে করি, আমার মাকে ভিথারিণী, দেখিয়া ইহারা ভিক্না দিয়াছিলেন। আমার এই শরীর, আমার এই অস্থি, মাংস, সম্দার ভিক্ষার পঠিত। তাল ক্ষার ঘাই না, ভদ্র-সমাজে আর মুখ তুলিরা কথা কহি ন ক্ষারী ভিথারিণীর ছেলে, ভিক্ষায় ঘাহার দেছ গঠিত, কোন্ মুখে ক্ষোনার ভদ্র-সমাজে দাঁড়াইবে ?"

বো-দিদি বলিলেন,—"ছি খেতু! অমন কথা বলিতে নাই।
সম্পর্কে তৃমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক
ক্ষেহ করি। তৃমি উপযুক্ত সন্তান, তৃমি যাহা করিবে, তাহাই
হইবে; তাহার আবার অভিমান কি ?"

খেতু বলিলেন,—"বৌ-দিদি! মাকে স্থাধ রাখিব, ভোমা-দিগকে স্থাধ রাখিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন ধদি তোমরা আমাকে মে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় ছঃখ হইবে।"

বো-দিদি উত্তর করিলেন,—"সার্থক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্কাদ করি, থেড়়! শীঘ্রই তোমার একটী রাঙা বৌ হউক।"

সেই দিন রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখ! আমাদের সংসারের কট দেখিয়া খেতু বড় কাতর
হইয়াছে। খেতু এখন তু পয়সা আনিতেছে। সে বলে,—'য়খন
ইহারা আমাকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, তখন আমিও
পুত্রের মত কার্য্য করিব।' সংসার খরচে খেতু, যদি কোনও রপ
সহায়তা করে, তাহা হইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষয়ে
ধেতুকে কিছু বলিলে, তাহার মনে বুড় তুঃখ হয়।"

স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনিয়া, রামহরি খেতুকে ডাকিলেন।

ধেতু আসিলে, রামহরি তাঁহাকে বলি বিষাহ, দাদা ? পৃথিবী অতি ভয়ানক ছান! আমু ব্যবন বয়স হইবে, তখন জানিতে পারিবে বে, টাকা টাক্কি য়া পৃথিবীর লোক কিরপ পাগল। সেই জন্ম, খেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের হুঃখ চিরকাল। আমাদের কখনও 'নাই নাই' বৃচিবে না। সে হুঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব ? অনেক দিন হইতে আমি জল খাবার খাই না। জর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি হুধের ছেলে, তোমাকে কেন এ হুঃখে পড়িতে দিব ? এই মনে করিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভাবি নাই, তুমি কিরপ পিতার পুত্র। খেতু! অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাক্ষাং দেবতাস্করপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্কাদ করি, ভাই! বেন তুমি সেই দেবতাতুলা হও।"

রামহরির চক্ষু দিরা কোঁটার কোঁটার জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চক্ষু পুঁছিতে লাগিলেন। খেতুরও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

খেতৃ তিনটা পাস দিলেন, আর কঞাভার-গ্রস্ত লোকের। রামহরির নিকট আনা-গোনা করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা, খেতৃর সহিত কঞার বিবাহ দেন। ইনি বলেন,—"আমি এত সোণা দিব, এত টাকা দিব;" তিনি বলেন,—"আমি এত দিব, তত দিব;" এইরূপে সকলে নিলাম ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন।

রামহরি সঁকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যত দিন না খেরুর স্থলে লেখা-পর্কা সমাপ্ত হয়, যত দিন না খেরু হু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তত দিন তিনি খেতুর বিবাহ দিবেন না।

কিন্তু কন্তাভার-গ্রন্থ লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন প রামহরির নিকট তাঁহারা নানারূপ বিন্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—"দূর হউক। এক স্থানে কথা দিয়া রাখি। তোহা হইলে সকলে অ'র আমাকে এরপ ব্যস্ত করিবে না।"

এই মনে করিয়া তিনি অনেক গুলি কন্সা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যারের কন্সাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয় বাবু সম্পতিপর লোক ও সম্বংশজাত। রামহরি কিন্ত তাহাকে সঠিক কথা দিতে পারিলেন না। থেতুর মা'র মত না লইয়া কি করিয়া তিনি কথা ছির করেন ৪



## একাদশ পরিচ্ছেদ।

#### সপ্ত

কন্ধাবতীর মত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে

শাগিল। কদ্বাবতীর রূপে দশদিক আলো, কদ্বাবতীর পানে চাওয়া যায় না। রংটী উজ্জল ধব্ধবে, ভিতর হইতে যেন জ্যোতি বাছুর হইতেছে; জল খাইলে যেন জল দেখা যায়। শরীরটী স্থুলও নয়, কশও নয়, যেন পুত্লটী কি ছবি খানি। মুখখানি যেন বিধাতা ইলে কাটিয়াছেন। নাকটী টিকোলো-টিকোলো, চক্ষু ছুটী টানা, চক্ষুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ষোর কৃষ্ণবর্গ। চক্ষু কিঞ্চিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অন্ত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরূপ চক্ষু তুইটীর উপর যেরূপ সরু সরু, কাল কাল, দ্বন

ক্র্নে কাটিয়াছেন। নাকটী টিকোলো-টিকোলো, চক্ষু ছটী টানা, চক্ষ্র পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ঘোর ক্ষণবর্গ। চক্ষ্ কিঞিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অন্ত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরপ চক্ষ্ তুইটীর উপর যেরপ সরু সরু, কাল কাল, ঘন ভুরুতে মানায়, কঙ্কাবতীর তাহাই ছিল। গাল হুটী নিতান্ত পূর্ণ নহে, কিন্ত হাসিলে টোল পড়ে। তখন সেই হাসিমাখা, টোল-খাওয়া মুখখানি দেখিলে শক্রর মনও মুদ্ধ হয়। ঠোঁট হুটী পাতলা। পান খাইতে হয় না, আপনা-আপনি সদাই টুক্ টুক্ করে। কথা কহিবার সময়, এই ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা হুধের মত হুই চারিটী দাঁত দেখিতে পাওয়া য়য়, তখন দাঁতগুলি যেন ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, যোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া কোঁকড়া হইয়া পিটের উপর গিয়া পড়ে। সম্মুধের

সিঁথিটী কে ষেন তৃলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। সূল কথা, কঙ্কাবতী একটা প্রকৃত স্থল্নী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হর, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কঙ্কাবতী যথন দেড়াদেড়ি করিয়া খেলা করেন, তখন বথার্থই যেন বিজ্ঞাী খেলিয়া বেডায়।

মা, তাহা দেখিয়া, ততু বায়কে বলিলেন,—"তোমার মেয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ! এ সোণার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও না। কদ্ধাবতী সয়ং লক্ষ্মী। এমন স্থলক্ষণা মেয়ে জনমে কি কখনও দেঁখিয়াছ ? মা যদি এই অভাগা কুটীরে আসিয়াছেন, তো মাকে অনাস্থা করিও না। মা যেরপ লক্ষ্মী, সেইরপ নারায়ণ দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।"

তকুরায় কল্পাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তকুরায়ের মন কখনও এরূপ চকিত হয় নাই। তকুরায় ভাবিলেন,—"এ কি ? একেই বুঝি লোকে অপত্যম্বেহ বলে ?"

ক্রীর কথার তন্ত্র রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর এক কন তরু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, কণ্ঠান বিবাজে ক্ষায় উপস্থিত হইল। আমার একটী কথা তোমাকে রাখিতে হই ক ভাল, মনুষ্য-জীবনে তো আমার একটী সাধও পূর্ণ কর।"

তবু রায় স্প্রাসা করিলেন,—"কি তোমার সাধ ?"

ন্ত্রী উত্তর রিলেন,— "আমার সাধ এই যে, ঝি-জামাই লইয়া আমোদ আচাল করি। ছুই মেরের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ব হইল না, দিবারাত্রি খোর ছংখের কারণ হইল। যা ছউক, সে য হইবার তা হইয়াছে; এখন কন্ধাবতীকে একটী ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেরে ছুইটী বলে যে, 'আমাদের কপালে যা ছিল, ত হইয়াছে, এখন ছোট বোন্টীকে সুখী দেখিলে আম্রা সুখী ছুই'।"

ন্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্থা বল, টাকার চেয়ে তন্থু রায়ের কেইই প্রিয় নয়। তথাপি, কঙ্কাবতীর কথা পড়িলে, তাঁহার মন কিরূপ করে। সে কি মমতা, না আতঙ্ক ? দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে তুরন্ত অর্থ লোভও অজেয়। ত্রিভূবন-মোহিনী কন্থাকে বেচিয়া তিনি বিপূল অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন ? তন্থু রায়ের মনে আজ তুই ভাব। এরপ শহুটে তিনি আর কথ্যাও পড়েন নাই।

কিছুক্রণ চিস্তা করিয়া তনু রায় বলিলেন,—"আছে।! আমি নাহয়, কলাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম! কিন্তু ঘর হইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজ কা'ল বেরূপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে স্থপাত্র মিলে না। তার কি করিব ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা! আমি যদি বিনা টাকায় স্থপা-ত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল ণ"

স্ত্রী বলিলেন,—"বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বৃদ্ধি-সুদ্ধি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও নাণু"

**उरू** রায় বলিলেন,—"কে বলনা শুনি ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"কেন, খেহু 🖓

তমু রায় বলিলেন,—"তা কি কখনও হয় ? বিষয় সাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই ; রূপ পাত্রে আমি কন্ধাবতীকে কি করিয়া দিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেয়েটী যাহাতে স্থাবে থাকে, হুখানা গ্রহনা-গাঁটি পরিতে পায়, তা তো আমাকে করিতে হইবে ?"

তকু রায়ের স্ত্রী উত্তর কবিলেন,—"তা, খেতুর কি কথনও ভাল হইবে না ? তুমি নিজেই না বল ? যে, 'খেতু ছেলেটী ভাল, খেতু ছু পয়সা আনিতে পারিবে।' যদি কপাল্লে থাকে, তো খেতু হইতেই কদ্ধাবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর নাই হউক, ছেলেটী ভাল হয় এই আমার মনের বাসনা। খেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোঁথায় পাইবে, বল দেখি ? মা কশ্বাবতী আমার ধেমন লক্ষ্মী, খেহু তেমনি হুর্লভ স্থপাত্ত। এক নোটায় হুটী ফুল সাধ করিয়া বিধাতা ধেন গড়িয়াছেন।"

তত্ব রায় বলিলেন,—"ভাল, সে কথা তখন পরে বুঝা ঘাইবে। এখন তাড়া-তাড়ি কিছু নাই।"

আরও কিছু দিন গত হইল। কলিকাতা হইতে খেতুর মা'র নিকট এক খানি চিঠি আসিল। সেই চিঠি খানি তিনি তত্ত্ব রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্র খানি রামহরি লিথিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"খেতুর বিবাহের জন্ম অনেক লোক আমার নিকট আসিতে-ছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়ছেন। আমার ইচ্ছা বে, লেখা-পড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর খেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু কন্যাদায়-এস্ত ব্যক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন ? তাঁহারা বলেন, 'কথা ছির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হয় পবে হইবে।' আমি অনেকগুলি কন্মা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জন্মেজয় বাবুর কন্মা আমার মনোনীত হইয়ছে। কন্মানী স্কলয়ী, ধীর ও শাস্ত। বংশ সং, কোনও দোষ নাই। পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী বর্ত্তমান। কন্সার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্সাকে নানা অলঙ্কার ও জামাতাকে নানা ধন দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিবেন। এক্ষণে আপনার কি মত জানিতে পারিলে, ক্সার পিতাকে আমি সঠিক কথা দিব।"

পত্র খানি পড়িয়া তন্তু রায় অবাক্। চুঃখী বলিয়া যে খেতুকে তিনি কন্তা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই খেতুকে জামাতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে! এই চিধা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন ? তুমি ধাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটী বাসনা ছিল; যখন দেখিতেছি সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তখন সে কথায় আর আবশ্যক নাই।"

এই পত্র পাইরা, রামহরি খেতুকে সকল কথা বলিলেন, আর এ বিষয়ে খেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

থেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! মা'র মনের বাসনা কি তাহা আমি বুঝিয়াছি। যত দিন মা'র মনের সাধ পূর্ণ হইবার কিছু মাত্রও আশা থাকিবে, তত দিন কোনও স্থানে আপনি কথা দিবেন না।"

রামহরি বলিলেন,—"হাঁ তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি এক্ষণে কোনও স্থানে কথা দিব না।"

'খেতুর অন্ম স্থানে বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিয়া কন্ধাবতীর মা একবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্রি দিন কালা-কাটনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে তন্ম রায়ও কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,
— "আমি বৃদ্ধ হইতেছি। ত্ইটী বিধবা গলায়, পুত্রটী মূর্য।
এখন একটী অভিভাবকের প্রয়োজন। খেতু যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা
করিতেছে, খেতু যেরূপ স্থবোধ, তাহাতে পরে ভাহার নিশ্চয় ভাল
হইবে। আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না
পারুক; পরে, মাসে মাসে আমি, তাহার নিকট হইতে কিছু
কিছু লইব।"

এইরপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ততু রায় স্ত্রীকে বলিলেন, নাত্ত। এক খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ ছির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি খরচ পত্র কিছু করিতে পারিব না।"

এইরপ অনুমতি পাইয়া তনু রায়ের স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ খেতুর মা'ব নিকট দৌড়িয়া ঘাইলেন, আবার খেতুব মা'র পায়ের ধূলা লইয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন।

থেতুর মা বলিলেন,—"কন্ধাবতী আমার বৌ হইবে, চিবকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন্! হুই দিন আগে যদি বলিতে গ অন্ত স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিখিয়াছি। রামহরি যদি কোনও স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা আর নড়িবার নয়। তাই আমাব মনে বড় ভয় হইডেছে।"

তন্ম রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"দিদি! ষথন তোমার মত আছে, তথন নিশ্চয় কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হইবে। তুমি এক খানি চিঠি লিখাইয়া রাখ। চিঠি খানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

তাহার পর দিন খেতুর-মা ও কন্ধাবতীর-মা, ছুই জনে মিলিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। খেতুর মা রামহরিকে এক খানি পত্র লিথিলেন।

খেতুর মা লিখিলেন ষে,—"কন্ধাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হয়; এই আমাব মনের বাসনা। এক্ষণে তনু রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই জ্ঞ আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্ত কোনও ছানে যদি খেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কন্ধাবতীর সহিত স্থির করিয়া তনু রায়কে পত্র লিখিবে।" এই চিঠি পাইয়া রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও খেতু. সকলেই আনন্দিত হইলেন।

ধেরুর হাতে পত্রথানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—"তোমার মা'র আজা, ইহার উপর আরে কথা নাই।"

খে হু বলিলেন,—"মা'র ধেরূপ অনুমতি, সেইরূপ হইবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তকু কাকা তো মেয়ে গুলিকে বড় কঁরিয়া বিবাহ দেন! আর ছুই তিন বংসর তিনি অনায়ামেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাস গুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমি ছু প্রসা আনিতেও শিখিব। আপনি এই মর্ম্মে তনু কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তন্থ রায়কে সেইরূপ পত্র লিখিলেন। তন্থ রায় সে কথা স্বীকার করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছু মাত্র ফুঃখ হইল না, বরং তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি মনে করিলেন,—"স্ত্রীর কান্না-কাটিতে আপাততঃ এ কথা স্থীকার করিলাম। দেখিনা, খেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি নাং ধদি পাই—। আছো, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে।"

থেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—"বৃদ্ধ হইয়া তমু রায়ের ধর্ম্মে মতি হইতেছে।"

কশ্বাবতী আজ কয় দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কল্পাবতীর হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, তাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটী বিডাল। স্থতবাং বঙ্কাবতী যে তাহাকে মনেব কথা বলিবেন, তাহাব আৰা আশ্চৰ্য্য কি ?



## দাদশ পরিচ্ছেদ।

#### ষাঁড়েশ্ব।

একবার পূজার ছুটির কিছু পূর্কে, কলিকাতার পথে, থেতুর সহিত শ্বাডেশবের সাক্ষাৎ হইল।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"থেই! বাড়ী ষাইবে কবে? আমি গাড়ী ঠিক করিরাভি, যদি ইচ্ছা কর, তো আমার গাড়ীতে তুমি ষাইতে পার।"

থেতু উত্তর করিলেন,— "আমার এথনও স্কুলের ছুটি হয় নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।"

ষাঁড়েশর জিজ্ঞাস। করিলেন,—"থেই! তোমার হাতে ও কি ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"এ একটী সিংহাসন। মা প্রতিদিন মাটীর শিব পড়িয়া পূজা করেন, তাই, মা'র জন্ম একটী পাথরের শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্ম এই সিংহাসন।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাস। করিলেন,—শিবটী তোমার কাছে আছে ? কৈ <sup>গ</sup>্ৰি ?"

থেডু শিবটী পকেট হইতে বাহির করির। বাঁতেশ্বরের হাতে দিলেন।

শী তড়শ্বর বলিলেন,—"শিবটী পকেটে রাখিয়াছিলে ? খুব ভিৰি । তোমার ?" নি থেকু উত্তর করিলেন,—"শিবের তো এখনও পূজা হয় নাই। তাতে আর দোষ কিণ"

याँ ए अत विलिन, — "তाই विलि ए !"

এই কথা বলিয়া বাড়েশ্বর শিবটী পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।
এ-কথায় সে-কথায় ঘাইতে ঘাইতে, বাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"এই
যে, পাদ্রি সাহেবের বাড়ী! পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো
আলাপ আছে! এম নাণ একবার দেখা করিয়া যাই!"

ষাঁড়েশর ও থেতু, তৃইজনে পাদ্রি মাহেবের নিকট হাইলেন।
পাদ্রি সাহেবের সহিত নানারপ কথাবাতার পর, ষাঁড়েশর
বলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন, মহাশয় মা পূজা করিবেন বলিয়া;
থেতু একটা পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটা থেতুর
প্রেটে রহিয়াছে।"

পাদ্রি সাহেব বলিলেন,— "আঁগ। সে কি কথা! ছি ছি, থেতু! তুমি এমন কাজ করিবে. তা আমি স্প্রেও জানিতাম না। তোমাদের জন্ম যে আমবা এত সুল করিলাম, মে সব র্থা হইল। এই বাঙ্গালীজাতি মিথ্যাবাদী. ফেরেবী, জালিয়াত, বদমায়েন, পাষ্ড, নরাধ্ম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি দাস।"

খেতু বলিলেন,—"আহা! কি মধুর ধর্মের কথা আজ শুনিলাম! সর্ক্ষ শরীর শীতল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে এখনি মুপ্তান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আফুল আর বিলম্ব করেন কেন ? আমার মাধায় দিন, দিয়া আমা খুপ্তান করুন। বাঙ্গালিদের উপর চারি দিক্ হইতে যেরপ আগনাবা সকলে মিলিয়া স্থা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালিদের মন শ্বষ্টীয় ধর্মানত রসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর ? এই সব পট্ পট্ করিয়া শ্বষ্টান হয় আর কি ? আবার, আমেরিকায় কালা—শ্বষ্টানদের উপর আপনাদের যেরূপ ভাতভাব, তা যথন লোকে শুনিবে; আর, আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়া-মায়া, তা যথন লোকে জানিবে, তথন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না, সব শ্বষ্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।"

এই কথা বলিয়া খেড়ু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাঁড়েশরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে খেতু যাঁড়েশ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুনিতে পাই, আপনি প্রতিদিন হরিসম্বীর্ত্তন করেন। তবে পাদ্রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন ?"

ষাড়েশ্বর বলিলেন,—"উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম প সে বাহা হউক, সন্ধ্যা হইয়াছে, আমার হরি-সন্ধীর্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে ? দোখনেও পুণ্য আছে।"

বাঁড়েশ্বরের বাসা নিকট ছিল। খেড়ু ও বাঁড়েশ্বর, তুইজনে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খেতৃ দেখিলেন যে, বাঁড়েশ্বরের দালানে হরি-সঙ্গীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্ত, বাঁড়েশ্বর সেখানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈটক-খানায় যাইলেন। খেড়ুকে সেই-খানে বসিতে বলিয়া বাঁড়েশ্বর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ও খেতুকে বলি-লেন,—"থেতু। চল, অন্য ঘরে ঘাই।"

খেতু অন্য খরে গিয়া দেখিলেন যে, খাঁড়েখরের আর ছুইটী বন্ধু সেথানে বসিয়া আছেন। সেথানে খানা খাইবার সব আয়োজন হইতেছে।

নীচে হরি-সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। ষাঁড়েশ্বর হিল্পর্যোর ও হিল্-সমাজের একজন চাঁই।

ভারকণ পরে থানা খাওয়া আরম্ভ হইল। তুইজন মুসলমান পরিবেষণ করিতে লাগিল।

ধে রু বলিলেন,—"আপনার। তবে আহারাদি করুন, আমি এখন যাই।"

ষাঁড়েগর বলিলেন,—"না না, একট থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুণ্য আছে। এখন যা আমরা খাইতেছি, ইহা মাংসের ঝোল, ইহার নাম স্থ্যু, একটু সুপ খাইবে ?"

খেতু বলিলেন,—"এ সব দ্রব্য আমি কখনও খাই নাই, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা আহার করুন।"

আবার কিছু ক্ষণ পরে বাঁড়েধর বলিলেন,—"থেতু। এখন যা খাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ ধাইতে লোষ কি ? একট্ ধাও না ?"

পেতু বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অংপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।"

वाँएक्रिक विलालन,—"ज्ञान ना रहा, अहे अकरू थाए। हेरा

ষ্ঠতি উত্তম ব্যাণ্ডি। পাদরি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু খাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া যাইবে।"

থেতৃ বলিলেন,—"মহাশয় ! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ী যাই।"

ষাঁড়েগরের একটী বন্ধু বলিলেন,—"তবে না হয় একটু স্থাম আর মুর্গী খাও। এ হ্যাম—বিলাতি শৃকরের মাংস। ইহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। অভক্ষা গ্রাম্য শৃকর। বিলাতি শৃকর খাইতে কোনও দোষ নাই। আর এ মুর্গীও মহা-কুরুট, রামপাকি বিশেষ। হগ্সাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে সে মুর্গী নয়।"

ষাঁড়েশ্বরের অপর বন্ধু বলিলেন,—"এইবার ভি—র কটলেট আসিয়াছে। খেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু খাইবেন।"

খানসামা এবার কি দ্রব্য আনিয়াছিল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। নীচে হরিসন্ধীর্ত্তনের ধুম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিন বন্ধুতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তথন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া খেতুকে ধরিলেন, অপর জন খেতুর মুখে ব্র্যাপ্তি ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। খাঁড়েশ্বর বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধার্কায় হুই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটী উলটিয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাশ, সমুখে যাহা কিছু পাইলেন, আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযজ্ঞ করিয়া সেখান হইতে থেতৃ প্রস্থান করিলেন।

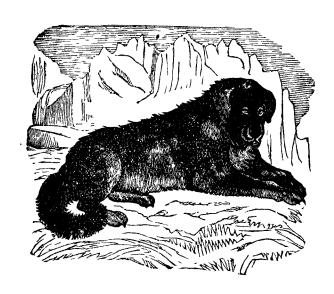

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

#### বিভম্বনা।

দেখিতে দেখিতে তিন বংসর কাটিয়া গেল। খেতুর এফণে ক্জি বংসব বয়স। স্থুলের যা কিছু পাস ছিল, খেতু সব পাস-গুলি দিলেন। বাহিরেবও চুই একটা পাস দিলেন। শীদ্র একটী উচ্চপদ পাইবেন, খেতু এরপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী ভাবিলেন বে, এফণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিনস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রত্যুত্তরে থেডুর মা অন্যান্য কথা বলিয়া অবশেষে লিখিলেন,—"তন্ম রারকে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজ কাল দে বড়ই বাস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দিন চৌরুরীর স্ত্রীবিরোগ হইরাছে। মহাসমারোহে প্রাদ্ধ হইবে, এই কার্বো তন্ম রায় একজন কর্ত্তী হইরাছেন। জনার্দিন চৌরুরীর স্ত্রীর ধন্য কপাল ! পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজল্যমান রাখিয়া, অনীতিপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পাবে ৭ যথন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তথন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাথা সিদ্র দিয়া দিয়াছে, স্ক্রার ভাল একথানি কস্তাপেডে

কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। আহা! তখন কি শোভা হইয়াছিল! মাহা হউক, তকু রায়েব একটু অবসর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।"

কিছু দিন পরে থেতুর মা, রামহরিকে আর একথানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম.এই.—

"বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তকু বায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়া-মায়া নাই, তাহার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই। শুনিতেছি, দে मा-कि জनार्फन क्रीनृतीत महिल कक्कावलीत विवाह मिरव। कि ভয়ানক কথা। আর জনার্দ্দন চৌধবীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্ত্তমান! বয়দের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠকু ঠকু করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া। তাব আবার এ কুবুদ্ধি কেন ? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে, এইরপ করিতে হয় না-কি ? তিনি বড়মারুষ, জমিদার, না হয় রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশৃক্ত হইতে হয় গ রন্ধ মনে ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকটণ যেরূপ তাহার অবস্থা, ভাহাতে আর কয় দিন ? লাঠি না ধরিয়া একটী পা চলিতে পারে না। কি ভ্যানক কথা। আর তকু রায় কি নিক্ষা। হুধের বাছা কম্বাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর রুদ্ধের হাতে কঙ্কাবতীর সেই মধুমাখা মুখখানি মনে করিলে, বুক ফাটিয়া স্বায়। क्टिनिए शाहे. कक्षावणीत मा ना-कि त्राक्ति पिन कांपिएएছन। আমি ডাকিতে পাঠাইয়াছিলামঃ কিন্তু আসেন নাই। বলিয়া

পাঠাইলেন যে—'দিদির কাছে আর মুখ দেখাইব না, এ কালা মুখ লোকের কাছে আর বাহির করিব না।' এই বিবাহের কথা শুনিরা আমার বুক ফাটিয়া ঘাইতেছে। আহা। তাঁহার মা'র প্রাণ। কতই না তিনি কাতর হইয়া থাকিবেন ?"

এই চিঠি থানি পাইয়া রামহরি খেতুকে দেখাইলেন।

থেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! আমি এই ক্লণে দেশে ধাইব।"

রামহরি বলিলেন,— জনার্দন চৌধুরী বড়লোক, ভূমি সহায়হীন বালক, ভূমি দেশে গিয়া কি করিবে ?"

খেতু বলিলেন,—"আমি কিছু করিতে পারিব না সত্য। তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কন্ধাবতীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। কৃতকার্য্য না হই, কি করিব ?"

থেতু দেশে আসিলেন। মা'র নিকট ও পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট সকল কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী প্রথমে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। কেবল তাঁহার সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধন শিরোমণি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করিয়াছেন।

রদ্ধ হইলে কি হয় ? জনার্দন চৌধুরির শ্রী-ছাঁদ আছে, প্রাণে সথও আছে। চুর্লভ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মাল্য দারা গলদেশ তাঁহার সর্ব্বদাই সুশোভিত থাকে। কফের ধাতু বলিয়া শৈত্য নিবারণের জন্ম চুড়াদার টুপি মস্তকে তাঁহার দিন রাত্রি বিরাজ করে। এইরপ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভূতে বসিয়া যথন তিনি পোবর্জন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তথন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

খেছ শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী বিবাহ করিবার জন্ম এখন একেবারে পাগল হইরা উঠিরাছেন। আর বিলম্ব সহে না। এই বৈশাধ মাসের ২৪শে তারিখে বিবাহ হইবে। জনার্দ্দন চৌধুরী এমণে দিন গণিতেছেন। তাঁহার পুত্র কল্পা সকলের ইচ্ছা, যাহাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু, কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। তাঁহার বড় কল্পা, এক দিন মুখ জুটিয়া মানা করিয়াছিলেন। সেই অবধি, বড় কল্পার সহিত তাঁহার আর কথা-বার্তা নাই।

জনাদিন চৌধুরীকে কন্সা দিতে তকু রারও প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু যথন জনাদিন চৌধুরী বলিলেন, ষে, "আমার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিব, একখানি তালুক দিব, স্ত্রীর গা সোণা দিয়া মুড়িব, আর কন্সার পিতাকে হুই হাজার টাকা নগদ দিব।" তথন তকু রায় আর শোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

কশ্বাবতীর মুখ পানে চাহিয়া তবুও তন্থ রায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্ধ তাঁহার পুত্র, টাকার কথা শুনিয়া, একেবারে উন্মন্ত হইয়া পড়িলেন। বকিয়া ঝকিয়া পিতাকে তিনি সম্মত করিলেন। টাকার লোভে এক্ষণে পিতা পুত্র হুই জনেই উন্মন্ত হইয়াছেন।

তবুও ততু রায় স্ত্রীর নিষ্ঠট নিজে এ কথা বলিতে সাহস

# जनार्कन ७ (गावर्कन।

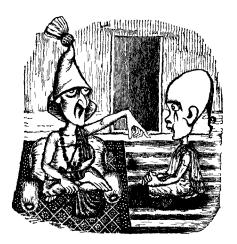

অধিক বয়স হয় নাই। (৭৪)

করেন বাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়াপুত্র মা'র নিকট ষাইলেন। মাকে বলিলেন,— "মা! জনার্দ্দন চৌধুবীর সহিত কল্পাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সব স্থির কবিয়া আসিয়াছেন।"

মা'র মাথার যেন বক্তাঘাত পড়িল। মা বলিলেন,—"সে কি রে ? ওবে সে কি কথা। ওরে জনার্জন চৌধুনী যে তেকেলে বুড়ো। তার যে ব্যাসের গাছ পাথর নাই। তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি-রে ?"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"বুড়ো নয় তো কি মুবো ? না সে খোকা ? জনার্দন চৌপুরী তুলো করিয়া হুধ খায় না-কি ? না ঝুমঝুমি নিয়া খেলা করে ? মা ষেন ঠিক পাগল! মা'র বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে নাই। কন্ধাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে ষেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক মূলুক দিবে, বাবাকে হুই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি ? বুড়ো মরিয়া ষাইলে কন্ধাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হুইবে। থুড়-থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাঁচিত তার ঠিক কি ? মা! তোমার কিছু মাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই। মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। অবিরল ধারার তাঁহার চকু হইতে অঞ বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে, "হে পৃথিবি। তুমু তুই কাঁক হও যে, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।" মেয়ে তুইটীও অনেক কাঁদিলেন; কিস্ক

কিছুতেই কিছু হইল না। কন্ধাবতী নীরব। প্রাণ যাহার ধু ধু করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে?

মা ও প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে, খেতু এই সকল কথা ভানিলেন।

খেতু প্রথম তন্তু রায়ের নিকট যাইলেন। তন্তু রায়কে অনেক বুঝাইলেন। খেতু বলিলেন,—"মহাশয়! এরপ অশীতিপর রদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটী স্থপাত্রের হাতে দিন্। মহাশয় যদি স্থপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া ততু রায় ও ততুরায়ের পুত্র, খেতুর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। নানারপ ভ<sup>র্</sup>সনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া, খেতু তাহার পর জনার্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত যোড় করিয়া, অতি বিনীতভাবে, জনার্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দন চৌধুরী সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যখন তাঁহাকে হুই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তখন রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেম্বার ধাতু, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হুইল যে, সকলে বোধ করিল দম আটকাইয়া তিনি বা মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—"গলাধাকা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।"

অত্মতি পাইয়া পারিষদগণ খেতুর গলাধাকা দিতে আসিল।

খেতু, জনার্দ্দন চৌধুরীর লাঠি গাছটী তুলিয়া লইলেন। পারি-বদবর্গকে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাদের মুগুপাত করিব।"

থেতুর তথন সেই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সকলেই আকুল হইন। গলাধাকা দিতে আর কেহ অগ্রদর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সান্ত্রনা করিয়া, থেতুকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

থেতু চলিয়া গেলেন। তবুও জনার্দন চৌধুরীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, থক্ থক্ করিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—"ছোঁড়ার কি আম্পর্কা। আমাকে কিনা বুড়ো বলে।"

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণি বুলিলেন,—"না না! আপনি বৃদ্ধ কেন ছইবেন ও আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"

ষাঁড়েশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাঁড়েশ্বর বলিলেন,— "হর তো ছোকরা মদ ধাইয়া আসিয়াছিল! চক্ষু ছুইটা যেন ঠিক জবা ফুলের মত, দেখিতে পান নাই?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"ও কথা বলিও না! ধারা মদ থায়, তারা খায়। কে মদ-মূর্গী খায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে কিল্যা অপ্যবাদ দিও না।" ষাঁড়েশর উত্তর করিলেন,—"সকলে শুনিরা থাকুন, ইনি বলি-লেন,—'যে আমি মদ-মূর্গী থাই।' আমি ইহাঁর নামে মান-হানির মকদমা করিব। এঁর হাড় কয়খানা জেলে পচাইব।"

গোবর্দন শিরোমণি বলিলেন,—"ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানিনা। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা জানি। সেই যারে বলে 'বরখ', সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান। গদাধর ক্ষেম ইহা সচক্ষে দেখিয়াছে।"

জনার্দন চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি ? কি বলিলে ?"
বাড়েশ্বর বিগলেন,—"সর্কানাশ! বরক থায় ? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রক্ত করেন ? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্মটী একেবারে লোপ হইল। হায় হায়! পৃথিবীতে হিন্দ্ধর্ম একেবারে
লোপ হইল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"খাঁড়েখর বাবু! একবার মনে করিয়া দেখ, খেতুর বাপ তোমার কত উপকার করিয়াছেন। খেতুর অপকার করিতে চেষ্টা করিও না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা এখন তোমরা রাখ। গদাধর ঘোষকে ডাহ্নিতে পাঠাও।"

গদাধর ঘোষকে ডাকিতে লোক দৌড়িল।

## চতুর্দ্দণ পরিচ্ছেদ।

#### र्गमाध्य-मध्याम ।

গদাধর ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌগুরী মহাশয়কে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্বার করিয়া অতি দূবে সে মাটীতে বসিল।

চৌধুনী মহাশয় বলিলেন,— "বেমন হে গদাধর ! এ কি কথা গুনিতে পাই ? শিবচন্দ্রের ছেলেটা, ঐ থেতা, কি খাইয়াছিল ? তুমি কি দেখিয়াছিলে ? কি শুনিয়াছিলে ? তাহার সহিত তোমার কি কথা বার্তা হইয়াছিল ? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল,— "মহাশয়! আমি মৃথ মারুষ। অত শত জানি না। যাহা হইরাছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল,—"আর বংসর আমি কলিকাতার গিয়াছিলাম। কোথায় থাকি ? তাই রামহরির বাসায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিনসে হাঁড়ি মাথায় করিয়া শথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে বাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটা বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর থেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলকী বাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও।' থেতু তাহাকে হুই প্রসার কিনিয়া দিলেন। তাহার পর থেতু আমাকে জিক্তাসা করিলেন,—

'গদাধর! তুমি একটা কুলকী খাইবে।' আমি বলিলাম, 'না দাদাঠাকুর! আমি কুলকী খাই না।' রামহরি বাবুর ছেলে খেতৃকে विलल,—'काका। তুমি খাইবে নাণ্' থেড় বলিল,—'না, আমার পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাসা ভাকে না, আমি কাঁচা বরথ খাইব।' এই কথা বলিয়া থেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী সাদা ধব্ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী चानित्नन। दमरे जिन्छी जानिया जल फिल्मन, दमरे जल शारेख লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর। ও কি ?' থেতু বলিলেন,—'ইহার নাম বরখ। এই গ্রীম্ম কালের দিনে यथन वर्फ पिपामा रुष, उथन हेरा काल मिल कन मीठल रुष ! আমি জিজাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর। সকল কাঁচ কি জলে मिला, জन मीठल হয় ?' খেতু छेखत कतिलान,—'a काँठ नर, এ বর্থ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এই মাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বর্থ তাহাই ; সাহেবেরা বর্থ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি ?' এই বলিয়া আমার ছাতে একটু থানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আমার হাত যেন করাত দিয়া কাটিতে লাগিল। আমি হাতে রাখিতে পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর খেতু বলিলেন,— 'গদাধর! একটু খাইয়া দেখ নাণু ইহাতে কোনও দোষ নাই<sub>।</sub>' व्यामि विलाम,—'ना नाना ठीकूत! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, তোমাদের সব থাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

আমি ইংরেজি পড়ি নাই। সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন সে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জ্ঞাতি যায়।"

চৌরুবী মহাশরকে সম্বোধন করিয়া গলাধর বলিলেন,—"ধর্মাব-তার! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। তার পর থেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ·জনেক সেকালের কথা-বার্ত্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বিশ্বর আবশ্যক নাই।"

জনাৰ্দ্দন চৌধুৱী বলিলেন,—"নানা, কি কথা হইয়াছিল, তুমি সমৃদয় বল। কোনও কথা গোপন করিবে না।"

लाविक्रन भिरतामिक्टिक मस्त्राधन कतित्रा भनाधत विलल,— "শিরোমণি মহাশয়। সেই গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা গো।"

শিরোমণি বলিলেন.—"সে বাজে কথা। সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, খেতার সহিত তোমার कि कथा हरेग़ाছिल, आमि मकल कथा छिनिट हेम्हा कति। গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা আমি অলু অল শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কথা জানে। তবে খেতা তোমাকে কি জিজাসা করিল, আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা কবি।"

গদাধর বলিতেছে,—"তাহার পুর থেতু আমাকে জিজ্ঞাস। क्तिलन,-'भनाधत । आमारनत गार्फ तम काल ना-कि मालूय मातः

হইত ? আর তুমি না-কি সেই কাজের একজন সন্দার ছিলে ?' আমি উত্তর করিলাম,—'দাদাঠাকুর। উচকা ব্যুসে কোখায় কি করিয়াছি, কি না-করিযাছি, সে কথায় এখন আর কাজ কি ? এখন তো আর সে সব নাই ও এখন কোম্পানির কড়া ভকুম। থেত্ বলিলেন,—'তা বটে । তবে সে কালের ঠেছাডেদের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিজে হাতে এসব করিয়াছ. তাই তোমাকে জিজ্ঞাস। করিতেছি। তোমরা দুই চারি জন য বুদ্ধ আছি, মরিয়া গেলে, আর এসব কথা গুনিতে পাইব না। আর দেখ, গ্রামের সকলেই তো জানে? যে, তুমি এ কাজের এক জন সদার ছিলে।' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকর। আপ-নারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দার হইতে পারি ১ আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা! সকল কাজের সদার আপনারা।' তাহার পর থেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমা-দের দলের স্পার কে ছিলেন ?' আমি বলিলাম, - 'আছে।। আমাদের দলের সন্দার ছিলেন কমল ভটাচার্য্য মহাশয়। এক সঙ্গে কাজ করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমরা কমল, কমল, বলিয়া ডাকিতাম । তিনি এক্ণণে মরিয়া গিয়াছেন।' ধেতৃ তাছার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! তোমরা কখনও ব্রাহ্মণ মারিয়াই ?' व्यामि विल्लाम, - 'আड्डा! मार्कत मात्र शांत्र शांह-তাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও দোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাধায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও মারিতে গেলে চলে না। প্রথমে মারিয়া ফেলিতে হইত। তাহার পর গলায় পৈতা থাকিলে জানিতে পারিতাম যে, সে লোকটী রাহ্মণ, না থাকিলে বুরিতাম যে, সে শৃদ্র ভার প্রাপ্তির বিষয় যে দিন যেরপ অদৃষ্টে থাকিত সেই দিন সেইরপ হইত। কত হতভাগা পথিককে মারিয়া শেষে একটী পয়সাও পাই নাই। টঁ্যাকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটী পয়সাও বাহির হয় নাই। 'শে বেটারা জুয়াচোর, হুষ্ট, বজ্জাং! পথ চলিবে বাপু, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়া চল। তানা শুধু হাতে। বেটাদের কি অন্সায় বলুন দেখি, দাদাঠাকুর ? একটা মানুষ মারিতে কি কম পরিশ্রম নষ্ট করিত।' খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ই।, গদাধর! মাকুষের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় নাণৃ' আমি বলিলাম,—'সকলের প্রাণ সমান নয়। কেহ বা লাঠি খাইতে না খাইতে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও বা তিন চারি জনে পড়ির। পঞ্চাশ ঘা লাঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একবার একজন ব্রাহ্মণকে মারিতে বড়ই কষ্ট কুইয়াছিল?' ধেতু আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন,—'কি হইয়াছিল'?"

গোলজন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বলিল,—"শিরো-মণি মহাশয়! সেই কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আপনার আর ও সব
শাপ কথা ভনিয়া কাজ নাই। এফনে ক্লেত্রচল্রকে লইয়া কি করা

ধায়, আস্থন, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান করিয়া অবস্থাই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না! খেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়াছিল, আমি সমস্ত গুনিতে চাই। ছোঁড়া বে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্যই কোনও না কোনও ছরভিসন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।"

গদাধর পুনরায় বলিতেছে,—"খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, 'ব্রাহ্মণ মারিতে কষ্ট ছইয়াছিল কেন ণৃ' আমি বলিলাম,—'দাদা ঠাকুর! কোথা হইতে একবার তিন জন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে পরদের কাপড় বেচিতে আসেন। গ্রামে তাঁহার। থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাসার অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতে ছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা হইল। একটী পাতা হাতে করিয়া অমি তথন ব্রাহ্মণের পদ্ধূলি আনিতে যাইতে ছিলাম। প্রত্যন্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি না খাইয়া আমি কখনও জলগ্রহণ করি না। ত্রান্দ্রণ দেখিয়া আমি সেই পাতায় তাঁহাদের পদ্ধূলি লইলাম, थां विलाम, - 'खायून क्यांत वाड़ीट खालना मित्र वे वाता मित्र।' উঁহোরা আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন দিন রহিলেন, অনেক গুলি কাপড় বেচিলেন, অনেক টাকা পাইলেন। আমি সেই সন্ধান কমলকে দিলাম। কমলতে · স্বামাতে পরামর্শ করিলাম যে, 'তিনটীকে সাবাড় করিতে হইবে।' দলস্থ অন্ত কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ তাহা হইলে ভাগ

দিতে হইবে। কমলকে বলিলাম,—'তুমি আগে গিয়া মাঠের मास थान लुकारेशा थाक। खिं প্রতাযে ইহাঁদিগকে আমি সঙ্গে लहेशा शहित। हुई ब्रान्टि सिट शान कार्या समाधा कतित। তাহার পর দিন প্রত্যুষে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইবার জন্ম লইয়া চলিলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে, সে দিন ষোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র কমল বাহির হইয়া এক জনের মাথায় লাঠি মারিলেন, আমিও সেই সময় আর এক জনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা, ছই জনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা সেই চুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটা পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিলেন আমিও আমার কাজটী সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ एनोिं ज्ञाम । खाम्म , खारमत ७ छत्र প্রবেশ করিলেন। भिরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া,—'ব্রহ্মহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন,—' এই বলিয়া আগ্রয় লইলেন। অতি শ্লেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে ম্ধুর বচনে বলিলেন "জীবন ক্ষণভঙ্গুর! পদ্ম-পত্রের উপর জলের স্থায়। সে জীবনের জন্ম এত কাতর কেন বাপু ?' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া, বাটীর বাহিরে দিয়া, শিরোমণি মহাশয় ঝমাং করিয়া বাটীর দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিলেন। কমল প্নরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিক্কে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ বর্থন দেখিলেন বে, আর রক্ষা নাই, কমল তাঁহাকে ধর ধর

হইয়াছেন, তথন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। কিছু ক্ষণের নিমিত্ত চুই জনে হটা-হটি হইল। হাতীর মত কমলের শরীরে বল কম্লকে তিনি পারিবেন কেন্ প্রমল তাঁহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভি কুণ্ডলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ধু সেই ব্রাহ্মণ-দেবতার এমনি কঠিন প্রাণ যে, তিনি অজ্ঞানও হন না, মরেনও না.। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন,—'হে मधुरुएन। আমাকে तका कर। (२ मधुरुएन। আমাকে तका কর। বাপ সকল। ব্রশ্নহত্যা হয়। কে কোথা আছ, আসিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।' আমি পশ্চাতে পডিয়াছিলাম। কোন দিকে ব্রাহ্মণ প্লাইয়াছেন, আর কমল বা কোন দিকে গিয়াছেন, কোয়াসার জন্ম তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন ব্রাহ্ম-ণের চীংকার শুনিয়া আমি সেই দিকে দৌডিলাম। গিয়া দেখি. ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন, কমল তাঁহার বুকের উপরে, কমল আপনার চুই হাত দিয়া ব্রাহ্মণের চুটী হাত ধরিয়া মাটীতে **ঢা**পিয়া রাথিয়াছেন, কমলের বাম পা মাটীতে রহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাহ্মণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল খোরতর বলের সহিত ব্রাহ্মণের নাভির ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পডিয়া ব্রাহ্মণ চীংকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন,— 'এ বামুন বেটা কি বজ্জাং! বেটা ষে মরে না হে! গদাধর! नीख এकটা या रुप्त कता जा ना इटेल्य (वर्णात ही कार्यात लाक

আসিয়া প্তিৰে।' আমার হাতে তখন লাঠি ছিল না। নিকটে এক খান পাথর পড়িয়া ছিল। সেই পাথর খানি লইয়া আমি ব্রাহ্মণের মাথাটী ছেঁচিরা দিলাম। তবে ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল। যাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্ধ সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেক গুলি টাকা আর আনেক গবদের কাপত আনরা পাইরাছিলাম। কি করিয়া নশিরাম সদার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আম্বা বলিলাম,- এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন ?' কথার কথার কমলের সহিত নশিরামের খেরেতর বিবাদ বাধিয়। উঠিল, ক্রমে মারা-মারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা ভিডিয়া নশিরামকে শাপ দিলেন। কমল, ভট্টাচার্যা ব্রা**স**ণ। সাক্ষাং অগ্নি সরপ। শিষ্য যজ্মান আছে। সেরপ ব্রাক্ষণের অভিশাপ বার্থ হইবার নহে। পাঁচ সাত বংসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরির। গেল। যাহা হউক, সেই সবকাপড় হইতে এক জোড়া ভাল গুরুদের কাপড আমরা শিরোমণি মহাশারকে দিয়াভিশাম। যথন সেই গুরুদের কাপড খানি পরিয়া, লোবজাটী কাঁধে ফেলিয়া, ফেঁটোটী কাটেয়া, শিরোমণি মহাশয় পথে ঘাইতেন, তথন সকলে বলিত,—'আহা। যেন কলপ পুরুষ वाहित इहेबारहर ।' वत्रम-कारल भिरतामणि महाभारत कुल रनरथ কে? না, শিরোমণি মহাশয় ৽"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"গদাধর! তোমার এরূপ বাক্য

বলা উচিত নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই জানি না। পীড়া-শীড়ায় তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। আমি তোমার জ্ঞা নারায়ণকে তুলদী দিব। তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।"

নিরঞ্জন এই সম্পন্ন র্ত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—'হা মধু-স্থান হা দীনবন্ধ!"

জনার্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজাদা করিলেন,—"তাহাব পর কি হইল, গদাধর ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"তাহার পর আর কিছু হয় নাই। ধেত্, অনেক ফণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অক্তমনস্ক ভাবে আমাকে প্নরায় জিপ্তাসা করিলেন,—'একট্ বর্থ থাবে গদাধর ?' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আমি বর্থ থাইব না, বর্থ থাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"তবে তুমি নিশ্চর বলিতেছ যে. থেতু বরফ থাইরাছে ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"আক্রা হা, ধর্মাবতার! আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ! আপনার পায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

## পঞ্চণ পরিচ্ছেদ।

#### বিকার।

গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দ্দন চৌধুরী তথন
•তুকু রায় প্রভৃতি গ্রামের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দ্ধন চৌধুরী বলিলেন,—
"আজ আমি ঘোর সর্ব্ধনাশের কথা শুনিলাম। জাতি-কুল, ধর্মকর্মা, সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক
গণ্ডুষ জল দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, মহাশয় ?"

জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"শিবচন্দের পুত্র ঐ ষে খেতা, যে কলিকাতার রামহরির বাসার থাকিয়া ইংরেজি পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধানু দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্ব-প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্ত্রব রাখিলে সেও সাহেব হইরা যারী। তাই, এই খেতার সহিত সংস্ত্রব রাখিয়। সকলেই আমেরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সর্কনাশ! বরফ খায় ? যাঃ, এইবার ধর্ম কর্ম সব গেল! সর্কের চেয়ে কিন্ত ভাবনা হইল বাঁড়েশ্বরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মগত প্রাণে বড়ই স্মাঘাত লাণিয়াছিল। কত যে তিনি 'হায়, হায়।'' করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব।

যাহা হউক, সর্ম্বাদি-সন্মত হইরা খেতুকে 'একছোরে' করা শ্বির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথায় সায় দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন,— "আমমি থাকিতে থেতুকে কেহ একখোরে করিতে পারিবে না। আমরা না হয় ছু'খোরে হইয়া থাকিব।"

নির্প্তন আরও বলিলেন,—"চৌর্বী মহাশর! আজ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুকিতেছি যে, বোর কলি উপস্থিত। নিদারুগ নর-হত্যা ব্রহ্ম-হত্যার কথা শুনিলাম। চৌর্বী মহাশর! আপনি প্রাচান, বিজ্ঞ. লক্ষ্মীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি স্থপ্রসন্ন। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না! লোককে জাতিচ্যুত করায় কিছু মাত্র পৌরুষ নাই, পতিতকে উদ্ধার করাই মনুষ্যের কার্য্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন বিশিয়াই তাঁহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকল সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই বাঁড়েশ্বরের মত স্থরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মন্ত, এই তন্ম রায়ের মত যাহাদিগের অপত্য-বিক্রয়-জনিত শুক্ত গ্রহণে মানস কল্মিত, এই গোবর্দ্ধনের মত যাহারা ব্রহ্মহত্যা-মহাপাতকে পতিত, সেই গলিত নরক-কীটেরা ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জানিবেণ্ন"

এই বলিয়া নিরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জন চলিয়া যাইলে, গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"যাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। যাঁড়েশ্বর বাবাজী বীর পুরুষ। যাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে ?"

খের যে একবোরে হইয়াছেন,—নিয়মিতরূপে লোককে সেইটী দৈখাইবার নিমিত্ত, স্ত্রীর মাসিক প্রান্ধ উপলক্ষে জনার্দ্ধন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুসুমঘাটী নিবাসী শিবচন্দ্রের প্ত্র, ক্ষেত্র, "বর্ধ" ধাইয়া ক্স্তান হইয়াছে।

দেই দিন রাত্রিতে বাঁড়েশ্বর চারি বোতল মহুয়ার মদ আনিলেন। তারীফ শেখের বাড়ী হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইয়া আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিয়া পরম স্থাপ পান ভোজন হইল। একবার কেবল এই স্থাপ ব্যাদাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খাইতে খাইতে বাঁড়েশ্বরের মনে উদয় হইল যে, তারীফ শেখ হয়-তো মুরগীর সহিত বরফ মিপ্রিত করিয়াছে! তাই তিনি হাত তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন,—"আমার খাওয়া হইল না। বরফ মিপ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটী হারাইব ং" সকলে আনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রায়া হয় নাই। তবে তিনি পুর্ণায় আহারে প্রস্তুত হইলেন। পান ভোজনের পর নিরঞ্জনের, বাটীতে সকলে গিয়া তিলু ও গোহাড় ফেলিতে লাগিলন। এইরপ ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে নিরঞ্জনের বাটীতে তিল

ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহু করিতে না পারিয়া, নিরঞ্জন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈত্রিক বাস্তভূমি পরি-ত্যাগ করিয়া অন্ত গ্রামে চলিয়া গেলেন।

খেতু বলিলেন,—"কাকা মহাশয় ! আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মা'র নিকট যে ঝী ছিল, সে ঝীটী ছাড়িয়া গেল।
সে বলিল,—"মা ঠাকুরাণী! আমি আর তোমার কাছে কি
করিয়া থাকি ? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল
খাইবে না।"

আরও নানা বিষয়ে খেতুর মা উৎপীড়িত হইলেন। খেতুর মা ঘাটে স্নান করিতে যাইলে, পাড়ার গ্রীলোকেরা দূরে দূরে থাকেন, পাছে খেতুর মা তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া ফেলেন।

যে কমল ভট্টাচার্য্যের কথা গদাধর খোষ বলিয়াছিলেন, এক দিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফুটিয়া খেতুর মাকে বলি-লেন,—"বাছা! নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেহ আর কিছুবলে না! বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না। তোমার ছেলে বরখ খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটী গিয়াছে। তা বলিয়া আমাদের সকলের জাতিটী মার কেন 
লের সকলের জাতিটী মার কেন 
লিয়াদের ধর্ম-কর্ম নাশ কর কেন 
লা তা তোমার, বাছা, দেখিতেছি, এ ঘাটটী না হছলে আমার চলে না। সেদিন, মেটে কলসীটী যেই কাঁকে করিয়া ভিটিয়াছি, আর তোমার গায়ের জলের ছিটা আমার গায়ে লার্মিল, তিন পয়সার,কলসীটী আমাকে ফেলিয়া দিতে হইল। আমাকে প্ররাহ

স্নান করিতে হইল। আমরা তোমার, বাছা, কি করিয়াছি ? যে, ভূমি আসাদ্ধের সঙ্গে এত লাগিয়াছ ?"

ধেতুর মা<sup>\*</sup> কোনও উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! কাঁদিও না। এখানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া ঘাইব।"

খেতুর মা বলিলেন,—"বাছা ! অভানীরা যাহা কিছু বলে, ভাহাতে আমি তৃঃখ করি না। কিল্ল তোমান মুখপানে চাহিয়া রাত্রি দিন আমার মনেব ভিতর আগুণ জলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। একদণ্ড তুনি স্থান্থির নও। শরীর তোমার শীর্ণ, মুখ তোমার মলিন। খেতু ! আমার মুখপানে চাহিয়া একটু স্থান্থির হও, বাছা!"

ধেতু বলিলেন,—"মা! আর সাত দিন! আজ মাসের হইল
১৭ তারিখু। ২৪ শে তারিধে কন্ধাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন
আশাটী আমার সমূলে নিমুল হইবে। সেই দিন আমরা জন্মের

শ্রুদেশ হইতে চলিয়া যাইব।"

प्राप्त मा विलितन,—"नारमरनित स्वात कार्ष्ट श्वनिलाम स्व, का जात रिना यात्र ना। स्म त्वल नाहे, स्म तर नाहे, स्म नाहे। श्वाहा! जतुल सहा मा'त इःरथ काजत। का इःथ ज्ञानित्रा, वाहा—श्वामात्र मा'त इःरथ इःथी। का मा ताजि निन कांनिरजरहन, श्वात कक्षावजी मारक "শুনিলাম, সে দিন কন্ধাবতী মাকে বলিয়াঞ্চেন ধে, "মা। তুমি কাঁদিও না। আমার এই কয় খানা হাড়ে বিচয়া বাবা ঘদি টাকা পান, তাতে হুঃখ কি, মা। এরপ কত হাড় শশ্মান ছাটে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্ম কেহ একটী পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড় ক-খানার ঘদি এত মূল্য হয়, বাপ আই সেই টাকা পাইয়া ঘদি স্থী হন, তার জন্ম আর আমরা হুঃখ কেন করি, মা। তবে মা। আমি বড় হুর্কল হইয়াছি, শরীরে আমার স্থ নাই। পাছে এই কয় দিনের মধ্যে আমি মবিষা ঘাই, সেই ভয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বারা, আমার উপর বড় রাগ করিবেন। আমি তো ছাই হইয়া ঘাইব, কিয় আমাকে তিনি য়থনি মনে করিবেন, আর তথনিকত গালি দিবেন'।"

ধেতুর মা পুনরার বলিলেন, -- "ধেতু! কক্ষাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা তোমাকে বলি না, পাছে তুমি অধ্ধ্র্য্য হইযা পড়। কন্ধাবতীর ষেরপ অবস্থা শুনিতে পাই, কন্ধাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।"

থেত্ বলিলেন,—"মা! আমি তন্থ রায়কে বলিলাম
মহাশর! আপনাকে আমার সহিত কম্বাতীর বি:
হইবে না, একটা স্থপাত্রের সহিত দিন্। রাম্হা
আমি, ধনাত্য স্থপাত্রের অন্তুসন্ধান করিয়া দিব।'
তন্থ রায় আমার কথা গুনিলেন না, অনেক গালি বি
তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মাণ আমরা অন্তঃ

কন্ত কন্ধাবতী যে এখানে চিরতুঃখিনী হইয়।

মা তুঃখ। আমি কাপুক্ষে যে, তাহার কোনও
পারিলাম না, সেই মা তুঃখ। আর, মা. যদি

যেয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে

মার নিকট কোনও কথা গোপন করিও না।
তাকে এ সমরে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলাম !

এখানে খাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিনের সঠিক
তাম।"

মা, তার পর দিন খেতুকে বলিলেন.—"আজ শুনিলাম, বড় জর হইয়াছে। আহা। ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার বে, সে আর বিচিত্র কথা কিঁণু বাছার এখন প্রাণ হয়। জনার্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, জার ছেন যে, যেমন কবিয়া হউক, চারি দিনের মধ্যে াল করিতে হইবে।"

ললেন,—"তাই-তো মা! এখন কন্ধাবতীর প্রাণ-টা হয় মা! কন্ধাবতীর বিড়াল আসিলে এ কয় ল করিয়া হুধ মাছ ধাইতে দিবে। হা মা! হহঁতে চলিয়া ধাইলে, কন্ধাবতীর বিড়াল কি ত আর আসিবে ? না, বড়মানুষের বাড়ীতে গিয়া লিয়া ধাইবে ?"

কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চক্ষ্ মৃছিতে

তাহার পর দিন থেতুর মা জানিয়া আসিনে
জর কিছু মাত্র কমে নাই। কন্ধাবতী অজ্ঞান আ

এইরুণে দিন দিন কন্ধাবতীর পীড়া বাজিতে
কমিল না। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপ

সে দিন কন্ধাবতীর গায়ের বড় জালা, কন্ধাবতীর
কন্ধাবতী একেবারে শ্যা-ধরা। কন্ধাবতীর সমূহ রোগ।
বোর বিকার। কন্ধাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই
লোক চিনিতে পাবেন না। কন্ধাবতী এখন যান, ত্র



# কঙ্কাবতী।

## দিতীয় ভাগ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

---0,00--

ৰোকা।

ক্ত পিপাসা, বড় গারের জ্ঞালা। ক্ষাবতী মনে মনে করিলেন;—

ষৈহি, নদীর ঘাটে যাই, সেই খানে বসিয়া এক পেট জল 'আর গাঁরে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

भा तीत चाएं विभिन्ना ककावजी क्ल माथिएजएम, धमन ममन्न क बालेल- "कुछ, ककावजी ?"

কন্ধাবতী ঠারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতেছে, কন্ধাবতী তাহাঁ দ্বির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দরে কেবল একটা কাতলা মাছ ভাসিতেছে, ত্র্তিট্র ছৈ, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও, কন্ধবিতা দুলী কন্ধাবতী এই বার উত্তর করিলেন,—"হাঁ পো আমি কন্ধাবতী।"

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বড় গাঁয়ের জালা,\*
তোমার কি বড় পিপাসা ?"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"হা গো, আসার বড় গায়ে।"

কে আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন १ । বিদীর মাঝ খানে চল না কেন ? নদীর ভিতর অতি স্থানীতল ধর আছে, সেখানে ফাইলে তোমার পিপাসার শান্তি ইইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝ থান যে গা অন্তেক্ দূর। সেখানে আমি কি করিয়া মাইব ?"

সে বলিল,—"কেন ? ঐ যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে ? ঐ নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না ?"

জেলেদের এক খানি নৌকার উপর গিয়া কন্ধাবতী বসিও ।

এমন সময় বাটীতে কন্ধাবতীর অনুসন্ধান হঠল। "কুরাবতী
কোথায় গেল, কন্দাবতী কোথায় গেল ?" এই বলিয়া একটী গোল
পড়িল। কে বলিল,—"ও গো! তোমাদের কন্ধাবতী ঐ খাটের
দিকে গিয়াছে।"

ककारजीत वाड़ीत मकला मत्न कतिलान एत, क्रमार्फन फ्रियुरीत

সাঁহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কন্ধাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই
কন্ধাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্ম প্রথমে বড় ভয়ী স্নাটের দিকে
দৌড়িলেন। স্বাটে আসিয়া দেখেন না, কন্ধাবতী এক খানি
নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝ খানে মাইতেছেন।

কন্ধাৰতীর ভগী বলিলেন,—

"কন্ধাবতী বোন আমার, খবে ফিরে এস না ? বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না ? তিন ভগ্নী আছি দিদি, হুইটী বিধবা তার। কন্ধাবতী তুমি ছোট, বড় আদেরের মা'র।"

নৌকায় বসিয়া বসিয়া কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর।

শান্তিময় স্থময় স্থশীতল ঘর।

'সেই খানে ঘাই দিদি পৃদ্ধি তোমার পা।

এই কন্ধাবতীর নৌকা খানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কন্ধাবতীর নৌকাথানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল্।

তখন, ভাই আসিয়া কন্ধাবতীকে বলিলেন,—

"ৰুদ্ধাবতী খবে এস, কুলেতে দিওনা কালি।
কোগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি দ্ধান সংসার কথা?

খবে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—

"কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি।

অলিছে আগুণ দেহে নিবাইতে নারি।

যাও দাদা বরে যাও হও তুমি রাজা। এই কন্ধাবতীর নৌকা থানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাথানি আরও দূর জ্বলে ভাসিয়া গেল।

তখন কন্ধাবতীর মা আসি্য়া বলিলেন,—

"কদ্বাবতী লক্ষ্মী আমার, ধরে ফিরে এস না ? কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না। ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি। কদ্বাবতী মা আমার, সাত দিন উপবাসী।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন.—

"বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে। তুষের আগুণ সদা জলিছে দেহেতে। এই আগুণ নিবাইতে বাইতেছি মা। ক্লাবতীর নৌকা খানি এই হুপু বা।"

এই বলিতে কন্ধাবতার নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তথন বাপ আসিয়া বলিলেন,— "কন্ধাবতী ঘরে এস, 'হইবে তোমার বিয়া। কত যে হোতেছে ঘটা, দেখ তুমি ঘরে গিয়া। গছনা পরিবে কত, আর সাটিনের জামা। কত যে পাইবে টাকা, নাহিক তাহার সীমা।" কম্বাবতী উত্তর করিলেন,—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুণে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে নান।
এই কঙ্কাবতীর নৌকা খানি ডুবে যা!"
এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপু করিয়া
ডুবিয়া গেল।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### क्टन ।

নেকার সহিত কন্ধাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কন্ধাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে ঘাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তথন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা কোলাহল পড়িয়া গেল যে, 'কন্ধাবতী আসিতেছেন।' রুই বলে,—'কন্ধাবতী আসিতেছেন', পুঁচী বলে,—'কন্ধাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কন্ধাবতী আসিতেছেন।' পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীব জন্ধ সব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্রমে কন্ধাবতী আসিয়া সেই খানে উপন্থিত হইলেন। সকলেই কন্ধাবতীর আদর করিল। সকলেই বলিল,—"এস, এস, কন্ধাবতী এস!"

মাছেদের ছেলে মেয়েরা বলিল,—"আমরা কন্ধাবতীর সঙ্গে থেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"কল্ধা-বতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কল্পাবতীকে দ্বাট হইতে ড়াকিয়া আনিলাম। আহা ! কত পথ আসিতে হুইয়াছে! বাছার আমার মৃখ্ ভকাইয়া গিয়াছে! এস, মা! তুমি আমার কাছে এল।

একট় বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা শাইবে*:*"

কদ্ধাবতী আন্তে আন্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।
এদিকে কদ্ধাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচব
জীব-জজগণ মহাসমারোহে একটী সভা করিলেন। তপদী মাছের
লাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে ববণ কবিলেন। কদ্ধাবতীকে লইয়া কি করা যায়, সভায় এই কথা লইয়া
বাদারুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুব বাটা মাছ প্রস্থাব করিলেন,—"এস ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।"

এই কথাটী সকলের মনোনীত হইল। চাবি দিকে জয়ন্ধনি উঠিল। জলের ভিতর পথে ঘাটে চঁটাইবা পড়িল যে, 'কঙ্কাবতী মাছেদের রাণী হইবেন।'

মংছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে,—"ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে আব আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়ণী দিয়া আমাদিগকে কেহ পাঁথিলে, হাত দিয়া কঙ্কাবতী স্তাটী ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটী কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভর থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে ঘাই, আর কঙ্কাবতীকে দিরা বলি যে, 'কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হুইবে।"

এইরপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা কন্ধাবতীর কাছে ধাইল, আর সকলে বলিল,—"কন্ধাবতী। তোমাকে আমাদের রাণী ছঠাতে হইবে।"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না'। আমার শরীরে স্থ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই, এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

এই কথা শুনিরা রুদ্ধা কাতলানী মংশ্রুদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"তোমরা সভা তো করিলে, বক্তৃতা তো অনেক করিলে, বিধিমত কন্ধাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ গ"

মাছেরা উত্তর করিল,—"না, কৈ কশ্বাবতীকে বিবিমত ভোট দেওয়া হয় নাই। সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।"

কাতলানী বলিলেন,—"তবে ? ভোট' না পাইলে কশ্বাবতী রাণী হইবে∙কেন ?"

তথন মাছেরা সব বলিল,—"ও হো! বুঝেছি বুঝেছি। ভোট না পাইলে কন্ধাবতী রাণী হইবে না। এস, আমরা সকলে কন্ধা-বতীকে ভোট দিই।"

এই বলিয়া যত মাছ কন্ধাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটী কন্ধারতীর সম্মুখে লইয়া পেল। হাঁড়ির মুখে যে ফ্রাকড়া থানি বাঁখা ছিল, তাহা খুলিয়া বলিল,—
"দেখ, দেখ, কন্ধাবতী। কত ভোট পাইয়াছ। এখন আর
বলিতে পারিবে না যে, তোমাদের রাশী হব না।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! ভোটের জন্ম নয়।

আমি এখন তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার যা হইয়াছে, তা আমিই জানি।"

তখন কাতলানী পুনরায় বলিলেন,—"তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত ক্রিয়াছ ? রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রাণী হইবে কেন ?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল,—"ও হো! বুরেছি বুঁঝেছি! রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেমের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।"

কশ্বাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! রাজা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আর আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।"

তখন কাতলানী পুনরায় জিজ্ঞাস। করিলেন,—"তোমরা রাজার ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী কি করিয়া হয়? তাই একেলা বসিয়া কঙ্কাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।"

কল্কাবতী উত্তর করিলেন,—"তা নয় গো, তা নয়! আমার রাজায় কাজ নাই। আমি হৃঃধিনী কল্কাবতী। প্রাণের জাল। জুড়াতে তোমাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।"

কাতলানী তথন ঈষং হাসিয়া বলিলেন,—"রাজা চাইনা বটে ? আর যদি খেতুকে রাজা করি ?"

চমকিত হইয়া কল্পাবতী কাতলানীর মুখ পানে চাহিলেন।
তিনি ভাবিলেন,—"এই নদীর মাঝ, খানে, এত গভীর জলের
ভিতরেও এ সংবাদটী আদিয়াছে!"

কাতলানী তাঁহার মনের ভার বুঝিতে পারিলেন, আর বলিলেন,—"তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের
কেবল ধরিয়া খাইতে হয়। শুধু তা নয়, কয়াবতী ! শুধু তা
নয়। আমরাও কিছু কিছু সংবাদ রাথিয়া থাকি। ছাটে যথন
চরিতে যাই, যথন তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা হয়, তথন
আমরাও এক আধ-টা কথা কাণ পাতিয়া শুনি। যাও মা ! এখন
উঠ, সিয়া পোষাক পর, রাণী হও, কাঁদিও না।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কন্ধাবতীর মন অনেকটা সুস্থ হইল।

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল! না হয় আমি তোমা-দের রাণী 'হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি ? কেন ? দরজীর বাড়ী ষাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে!"

সকলে তথন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশয়! আপিনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন। আপনি বৃদ্ধিনান লোক। চক্ষু গুটী যখন আপনি পিট্ পিট্ করেন, বৃদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কন্ধাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কন্ধাবতীর গায়ের মাপটী দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কন্ধাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অবশ্রই আমি যাইব।
কন্ধাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহ্লাদ ? আমাদের
রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদেরই অখ্যাতি
তোমরা কচ্চপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ
স্ব হইতে পোষাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে
সিথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।"
কচ্চপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ
কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট-ফাট
হইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইলেন।



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### त्राक-द्यम् ।

কন্ধাবতী করেন কি ? সকলের অন্থরোধে তাঁহাদের সক্ষে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কন্ধাবতী মাঝ খানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জল পথে ষাইলেন, তাহার পর অনেক চুর স্থল পথে যাইলেন। পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জন্বল অভিক্রেম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজী চশমা নাকে দিয়া, কাচি হাতে করিয়া, কাপড় দেশাই করিতেছিলেন। দূরে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন বে, তিন জন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কারা আসে ?" নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া ?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছু তো ?"

দরজী বলিলেন,—"আর ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এবা গেলেই হ্য়। তোমরা সৌখীন পুরুষ, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি •

# तूर्ण नवनी।



(%04)

কাঁকড়। উত্তর করিলেন,—"এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিঘাছি। কঙ্কাবতীর জন্ম ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন,—"বটে! তা আমার নিকট উত্তম উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই থেরোর জামা আছে। টক্-টক্ লাস থেরো, রং উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আর্মি ব'থেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী, কন্ধাবতী, যদি শিমুল ত্লা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জক্য আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি ? কন্ধাবতী শিমুল তুলা কি না ?"

দাড়। দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কয়াবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"কৈ না! সেরপ নরম তো নয়!"

দরজী বলিবেন,—"তাই তো! আছে। কুঁ দিয়া দেখ দেখি ?"
কাঁকড়া মহাশয় কশ্ধাবতীর গায়ে কুঁ দিয়া দেখিলেন। তাহার
পর দরজীর পানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"কৈ না! উড়িয়া
তো গেল না ?"

দরজী বলিলেন,—"তাই তো! আছো! দেখ দেখি, যদি ছোবুড়া হয় ? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।"

কন্ধাৰতী বলিলেন,—"খেবোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি ? এই, সকলে মিলিরা<sup>∰</sup> আমাকে রাণী করিলে, তবে অবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন ?" দরজী উত্তর করিলেন,—"ঈশ্! মেয়ের যে আমা ভারি! বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও নাকি!"

দরজীর এইরপ নিষ্ঠুর বচনে কল্কাবতীর মনে বড় চুঃখ হইল। কলাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন,—"ভূমি ছেলে মানুষ! আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল, তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর! ছি, কাঁদিতে নাই।"

এইরপ সান্ত্রনা বাক্য বলিয়া, কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কন্ধাবতীর চন্দু মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কন্ধাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

কন্ধাবতীর কান্না থামিলে, পুনরায় কার্কড়া মহাশয় ভাল করিয়া কন্ধাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন; দেখিয়া দরজীকে বলিলেন,—"না! এ ছোবড়াও নয়।"

বুড়ে। দরজী বলিলেন,—"তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তুমি সিমুল তুলা, হইতে, কি অভাব পক্ষে ছোবড়াও হইতে, তাহা হইলে কেমন জামা পরাইয়া দিতাম! তা তোমার কপালে নাই, আমি কি করিব ?"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়.? ভাল জামা কেশীয় পাই ?"

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তুমি এক কাজ কর, তুমি ধলীফা

সাহেবের কাছে যাও। থলীফা সাহেব ভাল কারিগর, থলীফা সাহেবের মঠ কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানা বিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—
"ভূমি কি আমাকে ঠাটা করিতেছ না কি? তোমার না হয়
নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটা ছোট," তাতে আবার
অত ঠাটা কিসের ?"

বুড় দরজী উত্তর করিলেন,—"না না! তা কি কথনও হয়? তোমাকে আমি কি ঠাটা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটী মন্দ কি? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই ছঃথের বিষয়।"

বুড়ো দরজীর এইরপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাপ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"তা বটে! তা বটে! আমার নাকটী ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই শুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, 'আহা! কাঁকড়ার কি নাক! থৈন বাঁশির মত।' আর যারা ছড়া বাঁধে, তারা লিখিত,—'তিল ফুল জিনি নাশা!' কিয়া 'শুকচঞু মত নাশা'। যা বল, আর যাকও, আমার অতি ফুলর নাক।"

কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"ব্যাপার থানা কি ? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটী তো বদ্ধ পাগল। এবে পাগলা গারদে রাখা উচিত।" মুখ ফুটিয়া কিন্তু কলাবতী কিছু বলিলেন না।

মুকলে প্নরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কক্ষাবতী, শেষে কচ্চপ। এইরূপে তিনজনে মাইতে লাগিলেন। মাইতে মাইতে, অনেক দৃব গিয়া অবশেষে খলীফা সাহেবের স্বরে উপস্থিত হইলেন। থলীফা তথন অন্ধর-মহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—"ধলীফা সাহেব! খলীফা সাহেব!"

ভিতর হইতে খুলীফা উত্তব দিলেন,—"কে হে! কে ডাকা-ডাকি করে?"

কাকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আম্বন, বিশেষ কাজ আছে।"

খলীফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমা-দরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ধলীফা বলিলেন,—"আম্বন আম্বন, কাঁকড়া বাবু আম্বন; আর এই যে কচ্চপ বাবুকেও দেখিতেছি! কচ্চপ বাবু! আপনি ঐ চেয়ার ধানি নিন্। এ মেয়েটীকে বসিতে দিই কোথায় গ দিব্য মেয়েটী! কাঁকড়া বাবু! এ কন্সাটী কি আপনার গ".

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"না, এ কফাটী আমার নয়। আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জ্ফুই এখানে আনুময়ছি। ওঁরে আমার স্থামাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই স্থাপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্ম অতি উত্তম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

খলীফা উত্তব করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছন প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, দাটিন আছে, মার বারাণসী কিংথাব পর্যান্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক তো আব অমনি হয় না ? তাতে হীরা বসাইতে হইবে, মতি বসাইতে হইবে, জরি লেদ্ প্রভৃতি ভাল ভাল জব্য লাগাইতে হইবে। আনেক টাকা থরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো ?"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের টাকার অভাব কি ? যত নৌকা জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোথায় যায় ? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপ্নার কত টাকা চাই, তা বলুন ?"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি তুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি:"

কাঁকড়া তংক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া তুই তোড়া মোহর ধলীফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। ধলীফা—অনেক রাজার পোষাক, অনেক বাবুন পোষাক, অনেক বরের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্দ একবারে তুই তোড়া মোহর কেহ কখনও ভাঁহাকে দেয় নাই।

মোহৰ দেখি কিলাবতী ব্যাকুল হইবা বলিলেন,—"ও গো! তোমরা এ টাকা ওলি আমাকে দাও না গাং আমি বাড়ী শইয় ষাই। আমার বাবা বড় টাকা ভাল বাসেন, এত টাক্ষ্য পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরি-য়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকা গুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কন্ধাবতীকে বিকয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন,—
"তুমি তো বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে
মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলে মানুষ, আমাদের কথায় কথা
কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।"

কি করিবেন ? কন্ধাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়। খলীফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,— "টাকা গুলি বাড়ীর ভিতর রাথিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এইক্রপেই তোমাদের রাণীর রাজ-বন্ত্র করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর খলীফা ছুই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, দন্তপাতি বাহির করিয়া, এক গাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

শ্বী অবাক! কি আশ্চর্য্য! "আজ সর্কাল বেলা আমরা কার মৃথ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম ?" খলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগি-লেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলীফানী বিলিলেন,—"এবার কিন্তু আমাকে ডায়মন কাটা তাবীজ গড়াইয়া দিতে হইবে?"

তাহার পর খলীফা কন্ধাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন 🖰

## यूरवा पत्रकी।



কি আশ্চর্যা। কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি ? (১১৪)

স্ত্রীকে বলিলেন,—"ইনি রাণী। এঁর নাম কন্ধাবতী। এঁর জন্ম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইহাঁর গায়ের মাপ লও।"

খলীফানী কম্বাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সতর খলীফারাজ-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলি-লেন। খলীফা-রমণী যত্বে সেই পোষাক কন্ধাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কন্ধাবতীর রূপ ফাটিয়া পডিতে লাগিল।

খলীফা-রমণী বলিলেন,—"আহা! মরি কি রূপ!" খলীফা বলিলেন,—"মরি, কি রূপ!" সকলেই বলিলেন,—"মরি, কি রূপ!"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্চ্প, কম্বাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপন্থিত হইলে, কম্বাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছেদ দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই 'ধন্ত ধন্তু' করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—"আমাদের পরম সোভাগ্য যে, আম্রা কম্বাবতী হেন রাণী পাইলাম!"

এক্ষণে একটা মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায় ? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী! যেরপ জগৎ-সুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরপ সুসজ্জিত, অলম্ভূত, মনো- মোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিরা চিন্তিরা অবশেষে
সকলে স্থির করিলেন মে, রাণী কন্ধাবতীর নিমিত্ত মতিমহলই
উপযুক্ত স্থান। যাহারে মতি বলে, তাহারেই মুক্তা বলে।
মুক্তার ষ্থায় উৎপত্তি, মুক্তার ষ্থায় স্থিতি, সেই স্থানকে
'মতিমহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মংস্যগণ ষোড়হাত করিয়া কন্ধাবতীকে বলি-লেন,—"রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করুন।"

এইরপে সদস্রমে সস্তাষণ করির। মাছের। কন্ধাবতীকে একটী ঝিত্নক দেখাইরা দিল। ঝিত্নকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া, ঝিত্নকের নাম মতিমহল। কন্ধাবতী সেই ঝিত্নকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিত্নকের ভিতর বাস করিয়া কন্ধাবতী মাছেদের রাণী-গিরি করিতে লাগিলেন।



# गाष्ट्रित द्वानी।



4 550)

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### গোয়ালিনী।

এইরপে কিছু দিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী নদীতে স্নান করিতে আসিরাছিল। স্নান করিতে করিতে তাহাব পায়ে সেই বিত্বকটী ঠেকিল। ডুব দিয়া সে সেই বিত্বকটী তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার বিত্বক! বিত্বকটী সে বাড়ী লইফা গেল; আর আপনার চালের বাতার উজিয়া রাখিল।

বাহিরের দ্বারে কুলুপ দিয়া, গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী দুধ দিতে বায়। কন্ধাবতী সেই সময় ঝিতুকের ভিতর হইতে বাহিব হইতে বাহির হন। প্রথম দিন ঝিতুকের ভিতর হইতে বাহিব হইয়া যেমন তিনি মাটীতে পা দিলেন, আর তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্কবিৎ বেশ হইল। কন্ধাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিদিন ঝিতুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কন্ধাবতী, গোয়ালিনীর সমুদ্য কান্ধ-কর্ম সারিয়া রাখেন। দর দ্বার পরিন্ধার করেন, বাসন-কোষণ মাজেন, ভাত ব্যঞ্জন রাখেন, আপনি খানু আর গোয়ালিনীর জন্ম ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ালিনী বড়ই আশ্চর্য্য হয়। গোয়ালিনী মনে করে,—"এমন করিয়া আমার সমৃদয় কাজ-কর্মা কে করে ? ছারে যেরূপ চাবি দিয়া যাই, সেইরূপ চাবি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর কেহ আসে নাই। তবে এ সব কাজ-কর্ম করে কে ?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,—"আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতি দিন যে আমার কাজ কর্ম সারিয়া রাখে, তারে ধরিতে হইবে।"

এইরপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোয়ালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশকে, অতি ধীরে ধীরে দারটী খুলিয়া দেখে যে, বাটীর ভিতর এক পরমা সুন্দরী বালিক। বিসয়া বাসন মাজিতেছে!

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়া-তাড়ি কঙ্কাবতী বেই ঝিলুকের ভিতর গিয়া লুকাইবেন, আর সে গিয়া তংক্ষণাং তাঁহাকে ধরিয়। ফেলিল। ধরিয়া দেখে না, কঙ্কাবতী!

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ মাসি! আমি কন্ধাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ পিকুক-টীর ভিতর ছিলাম। থিকুকটী আনিয়া তুমি চালের বাতায় রাখিযাছ। তাই, মাসি! আমি, তোমার বাড়ী আসিয়াছি।"

গোয়ালিনী এখন সকল কথা বুঝিল। আশ্চর্য্য হইবার আরে কোনও কারণ রহিল না। ক্ষাবতী প্নরায় বলিলেন,—"মাসি! আমি যে এথানে আছি, দে কথা এখন তুমি আমার বাড়ীতে বলিও না। শুধু-হাতে বাড়ী বাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজীকে দিল, কিন্তু আমাকে দিল না। আমি কত কাঁদিলাম কাটিলাম, তবুও তাহারা আমাকে দিল না। দেখি, যদি তাহারা আমাকে কিছু দেয়, তাহা হঠলে বাবাকে নিয়া দিব, বাবা তাহা হঠলে বকিবেন না, দাদা গালি দিবেন না।"

গোয়ালিনী বলিল,—"বাছা রে আমার ! জনাদন চৌধুবীকে এই মোণার বাছা বেচিতে চায় ! পোড়ার মুখো বাপ। রও. এইবার দেখা হইলে হয় ! পালি দিয়া ভূত ছাড়াইব !"

কশ্ববতী উত্তর করিলেন,—"না মাসি, বাবাকে গালি দিও না! জান তো, মাসি ! বাবা চুংখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন !"

এইরপ কথাবার্ভার পর স্থির হইল যে, কল্পাবতী এখন কিছু
দিন গোয়ালিনীর মরে থাকিবেন।

কঙ্কাৰতী বলিলেন,—"মাসি! প্রতিদিন তুমি পাড়ায় যাও। প্রামে বে দিন বে ঘটনা হয়, আমাকে আসিয়া বলিও।"

পোয়ালিনীর মরে কন্ধাবতী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামে বে দিন যেখানে মাহা হয়, পোয়ালিনী আাসিয়া তাঁহাকে বলে।

এক দিন গোয়ালিনী আসিয়া বলিল,—"আহা! ধেতুর মার বড় অস্থা! ধেতুর মা এবার বাঁচেন কি না!"

অতি কাত্তর ভাবে, কাঁদ কাঁদ হইয়া, কস্কাবতী জিজ্ঞাস। ক্রিলেন,—"কি হইয়াছে, মাসি ? তাঁর কি হইয়াছে ?"

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—"গুনিলাম, তাঁহার জর-বিকার হইয়াছে। থেতু বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্য আদেন নাই। বৈদ্য বলিয়াছেন,—'তোমার বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া, শেষে জাতিটী হারাইব না কি' গু'

কল্পাবতী বলিলেন,—"মাসি! তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আমার আপনার-মা ষেরপ, তিনিও আমার সেইরপ। তাঁর অসময়ে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, সেজত বড় হুঃথ মনে রহিল।"

এই বলিয়া কন্ধাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যুষে কন্ধাবতী বলিলেন,—"মাসি ! আজ একটু সকাল সকাল তুমি পাড়ায় যাও। শীদ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বল, তিনি কেমন আছেন।"

গোয়ালিনী সকাল সকাল পাড়ায় যাইল, সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া, কঙ্কাবতীকে বলিল,—"আহা! বড় হুংথের কথা! খেতুর মা নাই! খেতুর মা নারা গিয়াছেন! মাকে ঘাটে লইয়া ঘাইবার নিমিত্ত, খেতু দ্বার দ্বার ঘুরিতেছেন, কিন্তু কেহই আসিতেছে না। সকলেই বলিতেছে,—'তুমি বরথ খাইয়াছ, তোমার জাতি গিয়াছে, তোমার মাকে ঘাটে লইয়া ঘাইলে আমাদের জাতি ঘাইবে।'

ষাঁড়েশ্বর চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন শিরোমণি, আর, কন্ধাবতী ! তোমার বাপ, এই তিনজনে সকলকে মানা করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কেহ না যায়।"

এই সংবাদ শুনিয়া কশ্বাবতী একবারে শুইয়া পড়িলেন। অবিপ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী তাঁহাকে কত বুঝাইল। গোয়ালিনী কত বলিল,—"কন্ধাবতী! চুপ কর। কন্ধাবতী! উঠ, খাও।" কন্ধাবতী উঠিলেন না, সেদিন রাধিলেন না, খাইলেন না। মাটিতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বেলা কল্পাবতী বলিলেন,—"মাসি! তুমি আর একবার পাড়ায় যাও। দেখ গিয়া সেখানে কি হইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বল।"

গোয়ালিনী পুনরায় পাড়ায় যাইল । একটু রাত্তি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। এক প্রহর রাত্তি হইল, তবুও গোয়া-লিনী ফিরিল না। মাটিতে শুইয়া, প্থপানে চাহিয়া, কল্লাবতী কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এক প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল।

গোয়ালিনী বলিল,—"কন্ধাবতী! বড়ই হুংখের কথা শুনিয়া আসিলাম। খেতুর মাকে লঁইয়া ঘাইবার নিমিন্ত কেহই আসেন নাই! খেতু করেন কি? সন্ধ্যা হইলে কাঠ আপনি মাথায় করিয়া প্রথম ঘাটে রাথিয়া আসিলেন। আহা! একেবারে অতগুলি কাঠ লইয়া ঘাইতে পারিবেন কেন? তিন বার কাঠ লইয়া তাঁকে ঘাটে যাইতে হইয়াছে। এখন তিনি মাকে ঘাটে লইয়া যাইতে- ছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া ষাইতেছেন।
মরিলে লোক ভারি হয়। তাতে শাশান ঘাট তো আর কম দ্র
নয়! খানিক দ্র লইয়া যান, তার পর আর পারেন না। মাকে
মাটীতে শয়ন করান, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান।
এইরপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন।
আরকার রাত্রি। একটু দ্রে দ্রে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া
আসিলাম।"

এই কথা শুনিরা কিয়ংফণের নিমিত্ত কন্ধাবতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিরা বাটীর দারটী খুলিলেন, বাটীর বাহিরে যাইরা উর্দ্ধাসে দৌভিলেন।

পোয়ালিনী বলিল,—"কঙ্কাবতী কোথায় যাও ? কঙ্কাবতী কোথায় যাও ?"

আর, কোথার যাও! আজ কফাবতী রাণী, ধিরাণী মহারাণী
নন্, আজ কফাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আজ
কফাবতী স্পজ্জিতা নন্, আজ কফাবতী গোয়ালিনীর এক থানি
সামান্ত মলিন বসন পরিধ্বা। কফাবতীর মুথ-চন্দ্রিমা আজ
উজ্জন প্রভাময়ী নর, আজ কফাবতীর মুথ বন-ঘটার আচ্ছাদিত।

বার্টীর বাহির হইরা, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগ-লিনী সেই শাশানের দিকে ছুটীলেন।

"কঙ্কাবতী শুন, কঙ্কাবতী শুন!" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়ন্ত্র গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

রাত্গ্রস্ত পূর্ণশাী অবিলম্বেই নিশার তমোরাশিতে মিশিয়া যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া যাইল।



### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

#### শুশান ৷

দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শৃষ্ম হইয়া, পাগলিনী এখন শাশানের দিকে
দৌড়িলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেড়
মাতাকে রাখিয়াছেন, মার মস্তকটী আপনার কোলে লইয়াছেন,
মার কাছে বিদিয়া মার মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন।
স্বাবিরলধারায় অশ্রুবারি তাঁহার নয়নয়য় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কস্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেই জন্ম খেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মার মুথপানে চাহিয়া খেতু বলিলেন,— মা। তুমিও চলিলে ?

যখন কল্কাবতী গেল, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন

আরে রাথিব না। কেবল, মা, তোমার মুথপানে চাহিয়া বাঁচিয়া

ছিলাম। এখন, মা, তুমিও গেলে ? তবে আর আমার এ প্রাণে

কাজ কি ? কিসের জন্ম, কার ১ ন্য আর বাঁচিয়া থাকিব ? এ

সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় হঃখ। বেশ

করিয়াছ, কল্কাবতী, এখান হইতে গিয়াছ। বেশ করিলে, মা, যে

এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে। চল, মা। যেখানে

কল্কাবতী, যেখানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই

সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শাশান-ভূমি হইল। এ

সংসারে আর আমার কেহ নাই। চল, মা, শীঘ্রই তোমাদিগের নিকট গিয়া প্রাণের এ দারুণ জালা জুড়াইব। মা! কঙ্কাবতীকে বলিও শীদ্রই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলিব।"

কঙ্কাবতী আসিয়া অধােম্থে ধেতুব সম্মুধে দাঁড়াইলেন। খেতু চমকিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতী মাব পায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। মার পা গুখানি আমুপনার কোলেব উপব তুলিযা লইলেন। সেই পায়ের উপর আপনার মাথা রাখিযা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

খোরতব বিশ্বিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধবিয়া, খেতু তাঁহার মুখ-পাবে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে থেতু বলিলেন,—"কদ্বাবতী! জ্ঞান হইয়া পর্যান্ত এ পৃথিবীতে কথনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, সর্বাদা সকলের ইষ্ট-চিন্তাই কবিয়াছি। জানিয়া গুনিয়া কথনও মিথ্যা কথা বলি নাই, প্রবক্ষনা কথনও করি নাই, কোনও রূপ হৃদর্ম কথনও কবি নাই। তবে কি মহাপাপেব জন্ম আজ আমার এ ভীষণ দণ্ড, আজ এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কত হৃঃখ পাই-য়াছি তাহা সহিয়াছি, গ্রামের লোকে বিধিমত উৎপীড়ন করিল তাহাও সহিলাম, প্রাণের পুতলি তুমি কদ্বাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে তাহাও সহিলাম, প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলে তাহাও সহিলাম, কিন্তু এই শক্ষট সময়ে তুমি যে আমার শক্রতা সাধিবে স্বপনেও তাহা কথনও ভাবি নাই। মাতার মৃত দেহ একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার প্রীড়ার

জন্ম আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিজা নাই। আজ তিন দিন এক বিন্দু জল পর্যান্ত আমি থাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটী লা-ও আমি মাকে লইয়া ঘাইতে পারিতেছি না। কিকরি, তাবিয়া আকূল হইয়াছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভূত হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে। ছঃখের এইবার আমার চারি পো হইল। এ ছঃখ আমি আর সহিছে পারি না।"

কাদ কাঁদ স্বরে, অধোমুখে, কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া থেতু জিব্রুলানা করিলেন,—"তুমি জীবিত আছ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমার আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম, আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে বাঁপে দিলাম। সাঁতার জানিয়াও চ্চ্ প্রতিক্ত হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জ্ঞান শৃত্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেখিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন। মার মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। ক্ষাবতী। তুমি কি করিয়া বাঁচিলে গুঁ

কক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাসির বাটীতে ছিলাম। এই স্বোর বিপদের কথা সেইখানে ভনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম মা, আমি ছুটিয়া আসিলাম। এক্ষণে চল মাতাকে ঘাটে লইয়া ঘাই। তুমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।"

এই প্রকারে কন্ধাবতী ও খেতু মাকে ঘাটে লইরা যাইলেন।
সেখানে পিরা তুই জনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে
স্থান করাইলেন। নৃতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার
উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া তুইজনে মায়ের পা ধরিয়া
মনেক শ্রণ কাঁদিলেন।

থেতু বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমাব এই পুত্রকে আনীর্কাদ কর, ধর্মপথ হইতে যেন কখনও বিচলিত না হই। সত্য যেন আমার ধ্যান, সত্য যেন আমার জ্ঞান, সত্য যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধন লালসায় কি স্থুখ লালসায় কি য়শ লালসায় যেন সত্যপথ, ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ না করি। মজ্ঞান কপটাচারী জনসমাজের ক্রক্টিক্র-ভঙ্গিমায় ভিক্ন নরাধম-দিগের মত কম্পিত হইয়া যেন কর্ত্তব্য কখনও পরামুখ না হই। হে মা! প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কখনও কাপুরুষ না হই।"

কলাব্রতী বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী কলাবতীর প্রতি একবার কুপা-দৃষ্টি কব। জাগরণে, শয়নে, স্পনে, মা, ঘেন ধর্ম আমার মতি হয়, ঘেন ধর্ম আমার গতি হয়। অধিক আর, মা, তোমাকে কি বলিব! কলাবতীর মনের কথা তুমি সকলি জান। কলাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, কলাবতীর ধর্ম রক্ষা হইবে। যদি এদিকের শুর্গ্য ওদিকে উদয়

হন, যদি মহাপ্রানর উপস্থিত হয়, তবুও, করাবতী যদি সতী হয়, কয়াবতীকে কেই ধর্মচ্যুত করিতে পারিবে না। মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পা ছুইয়া মুখ ফুটয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! তোমার কয়াবতী এখন পাগলিনী, তোমার কয়াবতীর অপরাধ ক্রমা কর।"

থেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! কি করিয়া চিতায় আগুন দিই ? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় ক্রি! আর মাকে দেখিতে, পাইব না। এস কন্ধাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মার মুখ খানি দেখিয়া লই।"

মুখেব নিকট দাড়াইরা, অনেকক্ষণ ধরিষা, খেতু মা'ব চুল গুলি নাড়িতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী পাশে দাড়াইয়া কেবল কাদিতে লাগিলেন।

থেছু বলিলেন,—"দেখ, কল্পাবতা! কি স্থির শান্তিমন্ত্রী মুখনী!
মা যেন পরম স্থে নিদ্রা ষাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে,
কল্পাবতী! ছেলে বেলা যখন তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতে?
প্রথম ভাগ বর্ণপরিচর যখন তুমি পড়িতে পারিতে নাং আমি
তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিতেন।
মা আমাকে যেরপ ভাল বাসিতেন, সেইরপ তোমাকেও ভাল
বাসিতেন। আহা! ক্লাবতী! কি মা আমরা হারাইলাম!"

এই প্রকারে নানা রূপ খেদ করিয়া, অবশেষে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, থেতু অগ্নি-কৃষ্যি করিলেন। চিতা গৃধু করিয়া জলিতে লাগিল। ককাবতী ও ব্রুত্ নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে থেদ কলা, শের মারে মাঝে অক্সান্ত কথা-বার্তা কন। কি করিয়া জল হইতে কলা 'শীইয়াছেন, কলাবতী সেই সম্লয় কথা থেতুকে বলিলেন। থেতু, মনে করিলেন, নানা তৃঃখে কলাবতীর চিত্ত বিক্ত হইয়াছে। তুঃখের উপর তুঃখ, এ আবার এক নতন তুঃখ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা খেতু কিন্তু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সংকার হইয়া যাইলে, তুই জনে নদীতে স্নান করিলেন।

তাহার পর থেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কদ্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"পুনরায় আমি কি করিয়া বাড়ী ষাইব ? বাবা আমাকে তিরঁস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন। আমি জলের ভিতর পিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয় গোয়ানিনী মাসীর বরে ষাই।"

থেতু বলিলেন,—"কলাবতী! দে কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ী ষাইতে হইবে। যতই কেন হৃঃথ পাও না, ঘরে থাকিয়া সন্থ করিতে হইবে। মনোমোগ করিয়া আমার কথা শুন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিলে ক্রীমণ মহাসাগর-বক্ষে উমন্ত্র-তরন্ধ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সা খানি তরণীর তায়, আমরা হুই জনে এই সংসার কাত হইতেছি। তাই, কলাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত

श्हेरत, तृष्ठि विरवहनात महिल आमारनत काक कतिरा श्हेरत । মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ বার্টিক তেন্না। ভান-গন্তীর বাক্য তোমার মুখ হইতে নিঃস্ত ইইরানিল, এখন হইতে সেইরূপ কথা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, না । থাকুক, । আনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে, ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় কৃষক কেন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে 

ও উদ্যম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম-বীজ কেন রোপণ করিবে ? মহুষ্যের অক্তানতাবশতঃ ভাবী घটनात উপর কর্তৃত্বের ইতর বিশেষ হুইয়া থাকে। এই ভাবী · ফল প্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভরম। সেই আশা ভরসাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিক্রট হইতে বিদায় হইতেছি। তমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাথিয়া আসি। বাটার বাহিরে ভূমি পা রাখিয়াছ বলিয়া, জনার্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্তর অভ্য পার্ত্ত মধ্যদি হওয়াও সভব নয়। তোমার পিতা ভাতা যাহা কিছু তোমার লাগ্ধনা করেন, এক বংসর কাল পর্য্যন্ত সক্ল করিয়। থাক। শুনিয়াছি, পশ্চিম অঞ্চল অধিক বেতনে কর্ম্ম পাওয়া যায়। আমি একণে পশ্চিম চলিলাম। কাশীতে মাতার কাল্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, কর্মের অনুসন্ধান করিব। এক মধ্যে যাহা কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারি, পতাকে 'দিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাহা আনিয়া াহ্লাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ তথন তোমার বৎসর, কন্ধাবতী। দেখিতে দে**খিতে** कतिर्वन। त

যাইবে। হৃঃখে হউক কলে অভিনয়, বিষয়া, কোনও রূপে এই এক বংসর কাল অভিনয়

তথন কন্ধাবতী বলি ম আমাকে যেরপ আজা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।"

তুই জনে ধীরে ধীরে মুখে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সম উপস্থিত হইলেন।

খেতু বলিলেন,—"কক্ষাবতী কৰে এখন আমি যাই! সাব-ধানে থাকিবে।"

'যাই যাই' করিয়াও থে পারেন না। যাইতে থেতুর পা সরে না। তুই জনের চার্কি কু বায়ের দার ভিজিয়া গেল।

একবার সাহসে ভর ব কিছু দ্ব যাইলেন, কিন্ধ পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্ধালিলেন,—"কন্ধাবতী! একটী কথা তোমাকে ভাল করিয়া বালতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটী এই যে,—অতি সাবধানে থাকিও।"

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া হুইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারি দিকে লোকের সাড়া-শব্দ হইতে লাগিল।

তখন খেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী। এইবার আমি নিশ্চয় যাই। অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তো এক বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আঁসিব। তখন আমাদের সকল হুঃখ ঘুচিবে। তোমার মাকে সকল কথা বলিও, অক্ত কাহাকে কিছু বলিবার আবশুক নাই।" ধেতু এইবার চলিয়া গেলেন্
কন্ধাবতী দেই দিক্ পানে এব
পর, চক্ষুর জলে তিনি পৃথিবী
জ্ঞানশৃত্য হইয়া ভৃতলে পি
প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দা
ধ্য, চিত্র-পুতলির ভায় কন্ধা
ভার দেখিতে পাইলেন না

খেতু ভাবিলেন,—"হা জ্বী দিয়াই নিশ্বাণ করিয়াছ! বে মাকে ওখানে ছাড়িয়া, এখা

হয় নাই!"

নধা যাইল, তত দূর
রহিলেন। তাহাব
র দেখিতে লাগিলেন।
র ভরে, দ্বারের পাশে
থেতু ফিরিয়া দেখিলেন
ইয়া আছেন। তাহার পব

মনুষ্য-হৃদয় তুমি কি পাষাণ
হিনা মলিনা কাঞ্ন-প্রতি-

র হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

#### বাঘ।

খেতু চলিয়া যাইলে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কদ্বাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যান্ত দ্বার
ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে, সাহসে বুক বাঁধিয়া,
আন্তে আন্তে তিনি দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

শয়া হইতে উঠিয়া, বাটীর ভিতর বিসিয়া, তকু রায় তামাক ধাইতেছিলেন। কে দ্বার ঠেলিতেছে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন, কন্ধাবতী!

কন্ধাবতীকে দেখিয়া তিনি বঁলিলেন,—"এ কি ? কন্ধাবতী যে ! তুমি মর নাই ? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে ! এত দিন কোথায় ছিলে ? আজ কোথা হইতে আসিলে ? এতদিন যেখানে ছিলে, পুনরায় সেইখানৈ যাও। আমার হরে তোমার আর স্থান হইবে না।"

কন্ধাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেই মলিন আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা থাকিয়া, দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জন গর্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সত্বর সেই খানে আসিয়া উপন্থিত হইলেন। ভাই বলিলেন,—"এই ষে, পাপীয়দী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এদেছেন। যাবেন আর কোন্ চুলো। কিন্তু তা হবে ন এ বাড়ী হইতে তোমার অর উঠিয়ছে। এখন আর মনে করিও না ষে, জনার্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ করিবে। বাবা! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাঙ্কারী পাপীয়দীকৈ দূর করিয়া দাও।"

বচসা শুনিয়া কর্মাবতীর চুই ভগ্নী বাহিরে আসিলেন। অব-শেরে মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন, চুঃখিনী কল্পাবতী দীন দরিজ মলিন বেশে দারের পাশে দাড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বাম ও পুত্র তাঁহাকে বিধি-মতে ভর্জনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন

কশ্বাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কশ্বাবতীর বক্ষঃস্থল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া গদ্ধান মৃহ্-ভাষে বলিলেন,—"এস, আমার মা এস! হুঃখিনী মাকে ভুলিয়া এত দিন কোথা ছিলে, মা ?"

মার বুকে মাথা রাখিয়া কল্কাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে দেখরতর অগ্নি তাঁহোকে দহন করিতেছিল, সে অগ্নি এখন অনেকটা নির্মাণ হইল।

তাহার পর, মা, কন্ধাবতীর একটী হাত ধরিলেন। অপর হাত পিয়া আর একটী মেয়ের হাত ধ্রিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তথন সম্বোধন করিয়া বলিংলন,— "তোমারা কন্ধাবতীকে দূর করিয়া দিবেণ কন্ধাবতীকে ঘরে ছান দিবে নাণ বটে! এ হথের বাছা কি হেন হুক্ম করিয়াছে যে, বাপ মার কাছে ইহার ছান হইবে নাং মান সম্বম, পুণা ধর্ম লইয়া তোমরা এখানে স্থাপ পদ্ধদে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে বিদায় হই। এস, মা, আমরা সকলে এখান হইতে যাই। দ্বারে দ্বারে আমরা মৃষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু এই মৃনি ঋষিদের অন্ন থাইব না।"

তিন কফা ও মাডা, সত্য সতাই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রেম করিলেন। তথন তন্ম রায়ের মনে ভয় হইল।

তন্ম রায় বলিলেন,—^গৃহিণী! কর কি ? তুমিও যে পাগন হইলে দেখিতেছি! এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি ? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হইবে ? সেই জন্ম বলি, ওর যেখানে হ চক্ষু যায়, সেইখানে ও যাক্, ওর কথায় আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তকু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"কদ্ধাবতীর বিবাহ হইবে না? আফ্রা, সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নয় ? তোমার চিন্তা যে, জনার্দ্দন চৌধুরীর টাকা আলু হাত-ছাড়া হইল। যাহা হউক, তোমার পলগ্রহ হইয়া আর আমরা থাকিব না। যেখানে আমানের হ'চকু যায়, আমরা চারিজনে সেইখানে মাইব। মেয়ে তিন্টীর হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্লা করিব।"

স্ত্রীর এইরপ উগ্র মৃত্তি দেখিয়া তকু রায় ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ!" নানা রূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্রনা করিতে নাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে, শেষে তকু রায় বলিলেন,—"দেথ। পাগলের মত কথা বলিও না! যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। যাও, মা, কদ্বাবতী বাড়ীর ভিতর যাও।"

মা, কল্পাবতী ও ভগীলণ বাটীর ভিতর ষাইলেন। কল্পাবতী পুনরায় বাপ মা-র নিকট বহিলেন। বাটী পরিত্যাপ করিয়া যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, আদ্যোপাস্ত সমৃদ্য় কথা কল্পাবতী মাকে বলিলেন। কল্পাবতী নিজে, কি কল্পাবতীর মা, এ সমৃদ্য় কথা অন্ত কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কন্ধাবতীকে তন্ম রায় সর্ম্মদাই ভং সনা করেন, সর্ম্মদাই গঞ্জনা দেন্। কন্ধাবতী সে কথায় কোনও উত্তর করেন না, অংধাবদনে চুপ করিয়া ভনেন।

তন্ম রায় বলেন,—"এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাই স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই, তা আমি কি করিব ? জনার্দন চৌধুরাকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি ? পঞাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।"

ন্ত্রী-পুরুষে, মাঝে মাঝে এই কথা লইয়া বিবাদ হয়। স্ত্রী বলেন,—"কন্ধাবতীর বিবাহের জন্ম তোমাকে কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। এক বৎসর কাল চুপ কর্বিয়া থাক। কন্ধাবতীর বিবাহ আমি নিজে দিব। যদি আমার কথা না শুন, যদি অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে তিন্টীর হাত ধরিষা তোমার বাটী হইতে চলিয়া যহিব। ্ তত্ম রায় রন্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।

এইরপে দেখিতে দেখিতে এক বংসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, খেতুর কোনও সংবাদ নাই। কদ্ধাবতীব মুখ মলিন হইতে মূলিনতর হইতে লাগিল, কদ্ধাবতীব মা'র মনে ঘোর চিন্তার উদয় হইল। কদ্ধাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্থামী কোনও কথা বলিলে, এখন আর তিনি পূর্দেব মত দন্তের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বংসর শেষ হয়া ষতই দিন গত হইতে লাগিল, তকু রায়ের তিরস্কাব ততই বাড়িতে লগেল। কদ্ধাবতীর মা অপ্রতিত হইয়া থাকে বিশেষ ক্রে

এক দিন সন্ধ্যার পব তন্তু রায় বলিজে মেয়ে হইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি কি তি তি ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও তুর্ঘট হইল।"

কঙ্কাবতীর মা উত্তর কবি ক্রিলে, আর অল দিন অপেকা করিলে,

তমু রায় বলিলে
বংসর ধরিয়া তুমি এই কথা
বলিতেছ। কোথা
নার মুপাত্র আসিবে, তাহা বুঝিতে
পারি না। তোমার কা শুনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম।
সে দিন যদি কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ
আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিতে।ছি,
সে কালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কন্সার বিবাহ দিতে হইবে। মনুষ্য না হয়, জীব জন্তর সহিত কন্সার .বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জলিয়া যাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এই মুহুর্ত্তে বনের বাঘ আসিয়া কন্ধাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তো আমি তাহার সহিত কন্ধারতীর বিবাহ দিই। যদি এই মুহুর্ত্তে, বাঘ আসিয়া বলে,—'রায় মহাশয়! দার খুলিয়া দিন' তো আমি তংক্ষণাং দার খুলিয়া দিহ।"

এই কথা বলিতে না বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জনেব শব্দ হইল্প গর্জন করিয়া কে বলিল,—"রায় মহাশয়! তবে কি দিবেন গা ?"

প্রতিয়া তকু রায় ভয় পাইলেন। কিন্দে এরপ গর্জন আন্তে আ আন্তে আ এক প্রকাশ বদ্য স্থান !

ব্যাদ্র বলিলেন, এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাদ্র আসি তীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাদ্রের সহিত তীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে জা কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন; না দিলে, এই মূহুর্ত্তে আপনাকে খ্যা ফেলিব।"

তত্ব রায় অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য, ভয়ে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তবুও আপনার ব্যবসাটী বিশ্বরণ - হইতে পারেন নাই। তকু রায় বলিলেন,—"যথন কথা দিয়াছি, তথন অবশ্যই আপনার সহিত আমি কন্ধাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড় চড় নাই। মুথ হইতে একবার কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কখনও অশুথা করি না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো কয়ন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই।" ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম রক্ষা হয়?"

তকু রায় বলিলেন,—"আমি সদংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরপ ব্রাহ্মণের জামাতা, হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভি-লাম থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সন্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞিৎ অর্থ শ্যুয় করিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"তা বিলক্ষণ জানি! এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তকু রায় বলিলেন,—"এ গ্রামের জমিদার, মান্তরর শ্রীয়ৃক্ত জনার্দন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার কলার সমন্ধ হইয়ছিল। দৈব ঘটনা বনতঃ কার্য্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ ফুই সহস্র টাকা দিতে স্বাকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপেনি তাহার কিছুই নন্; সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাত্র বলিলেন,—"বাটীর ভিতর আহ্ন। আপনাকে আমি এত

होका निव त्य, ज्याशनि कथन७ हत्क (मृत्थन नार्ट, क्षीवतन कश्रन कथन७ ज्ञादन नार्ट।"

এই কথা বলিয়া, তর্জন গর্জন করিতে করিতে, ব্যাদ্র বার্টীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তন্ম রায়ের মনে তখন বড় ভর হইল। তন্ম রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারকে খাইয়া ফেলে। নিরুপায় হইয়া তিনিও ব্যাদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বার্টীর ভিতর যাইলেন।

বৃহিরে ব্যাদ্রের গর্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কদ্ধাবতী, কদ্ধাবতীর মাতা ও ভগ্নীগণ ভয়ে য়তপ্রায় হইয়া ছিলেন। তকু রায়ের পুত্র তখন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিপ্ত পুত্র, তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী ফিরিয়া আসেন না।

ষেখানে কঙ্কাবতী প্রভৃতি বসিয়া ছিলেন, ব্যাদ্র গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে শকলের সমুখে তিনি একটী বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাদ্র বলিলেন,—"খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে।"
তন্ম রায় তোড়াটী খুলিলেন; দেখিলেন, তাহার ভিতর কেবল
মোহর। হাতে করিয়া, চষমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া,
উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মেকি মোহর নয়, প্রকৃত
প্র্বস্দ্রা। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত টাকা বাদ্ব কোথা
হইতে আনিল ? তন্ম রায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তকু রায় ভাবিলেন,—"এত দিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।" প্রদীপের কাছে লইয়া ততু রায় মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।
এই অবসরে, ব্যাদ্র ধীরে ধীরে কদ্ধাবতী ও কদ্ধাবতীর মাতার
নিকট গিয়া বলিলেন,—"কোনও ভয় নাই!"

কন্ধাব্তী ও কন্ধাবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার সে কণ্ঠস্বর, তাহা তাঁহারা সেই মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। সেই কণ্ঠস্ব শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন? ভূঁহাদের মনে অনির্বাচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কন্ধাবতীর মাতা মূহভাবে বলিলেন,—"হে ঠাকুর! যেন তাহাই হয়!"

ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া, পুনরায় তন্ম রায়ের নিকটে গিয়। থাবা পাতিয়া বসিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তন্ম রায় তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে, এখন ?"

তত্ম রায় উত্তর করিলেন—"এখন আর কিণ্ যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাতিতেই আপনার সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ দিব। সে জন্ম কোনও চিত্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যান্ত বলিয়া আপনার প্রতি আমার কিছু মাত্র অভক্তি হইয়াছে। না না! আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কারে কিরপ মান সম্ভ্রম করিতে হয়র, তাহা আমি ভালরপ বুঝি। জনার্দন চৌধুরী দ্রে থাকুক, যদি জনার্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ আমার পায়ে ধরে, তবুও আপনাকে ফেলিয়া তাহার সহিত আমি কন্ধাবতীর বিবাহ দিই না।"

ভাহার পর তন্তু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি আমার কথার

উপর কথা কহিও না, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে। আমি নিশ্চয় ইহাঁকে কন্তা সম্প্রদান করিব। ইহাঁর মত মুপাত্র আর পৃথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কান্না-কাটি কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি তোমাদিগকে খাইয়া কেলিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও কথায় থাকিব না।"

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা ? সেই দণ্ডেই তুরু রায় পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, সেই দণ্ডেই প্রতিবাদী প্রতিবাদিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হুইলেন, সেই দণ্ডেই নাপিত পুরোহিত আসিলেন, সেই দণ্ডেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হুইল।

সেই রাত্রিতেই ব্যান্থের সহিত কশ্বাবতীর বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। প্রকাণ্ড বনের বাঘকে জামাই করিয়া কার না মনে জ্ঞানন্দ হয় ? আজ তত্ত্ব রায়ের মনে তাই আনন্দ জ্ঞার ধরে মা।

প্রতিবাদিনীদিগকে তিনি বলিলেন,—"আমার জামাইকে লইয়া তোমরা আমোদ আহ্লাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনওরপ হুঃখ না করেন।"

• জামাইকে তন্ম রায় বলিলেন,— "বাবাজি! বাসর খরে গান গাহিতে হইবে। গান শিথিয়া আসিয়াছ তোণ এথানে কেবল হালুম্ হালুম্ করিলে চলিবে না! শালী শালাজ তাহা হইলে কাণ মলিয়া দিবে! বাঘ বলিয়া তাহারা ছাড়িয়া কথা কবে না!" বর না চোর! ব্যাদ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘবে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী শালাজ ঠানদিদীরা বলিতে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব ?

প্রভাত হইবার পূর্দের, ব্যাদ্র তন্তু রায়কে বলিলেন,—"মহাশর! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার কন্তাকে স্থসজ্জিতা কষিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন। আব বিলম্ব করিবেন না।"

প্রতিবাসিনীগণ কল্পাবতীব চুল বাঁধিয়া দিলেন। কল্পাবতীব মাতা, কল্পাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিলেন।

তাহা দেখিয়া তন্তু রায় রাগে আরন্ত নয়নে জ্রীকে বলিলেন,—
"তোমার মত নির্কোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার দবে
এরপ লক্ষ্মী-ছাড়া জ্রী, তাহার কি কখনও ভাল হয় ? ভাল,
বল দেখি ? বাদের কিসের অভাব ? কাপড়ের দোকানে গিয়া
হালুম্ করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর
বাঘ কাপড়ের গাঁঠরি লইয়া চলিয়া যাইবে। স্প্কারের দোকানে
গিয়া বাঘ হালুম্ করিয়া পড়িবে, প্রাণের দায়ে স্প্কার পলাইবে,
আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যধন
এরপ স্পোত্রের হাতে কয়া দিলাম, তখন আবার কয়াবতীর সফে
ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া কেন ? তাই বলি, তোমার মত
বোকা আর এ ভূ-ভারতে নাই।"

তমু রায় লক্ষ্মী-মন্ত পুরুষ, বুখা অপব্যয় একেবারে দেখিতে

পারেন না। যথন তাঁহার মাতার ঈশ্ব-প্রাপ্তি হয়, তথন মাতা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। নাভিশাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া মাত্রে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত প্রান্দ নয়, এয়প একখানি বস্ত্র তথন তাঁহার মাতা পরিয়া ছিলেন। কঠ-শ্বাস উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রখানি তক্ম রায় খুলিয়া লইলেন। আর, একখানি জীণ ছিয় গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরপ টানা হেঁচড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, য়য়ৣা সময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিলু জল দিতে অবসর পান্ নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যথন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তথন দেখিলেন যে, মার অনেক ক্রণ হইয়া গিয়ছে।

সামীর তিরস্বারে, তত্ম রায়ের স্ত্রী, ছুই এক থানি ছেঁড়া-থোঁড়া নেকড়া-চোকড়া লইয়া একটী পুঁটলী বাঁধিলেন। সেইটী কঙ্কাবতীর হাতে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদের ভাকিতে ডাকিতে, মেয়েকে বিদায় করিলেন।



# কঙ্কাবতী ও বাঘ।



তোমার কি ভয় করিতেছে ?

### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

#### वटन ।

পুঁটলী হাতে করিয়া, কন্ধাৰতী ব্যান্তের নিক্<sub>বিনের</sub> আসেয়া, অধোবদনে দাঁড়াইলেন। ব্যান্ত মধুর ভাষে বলিলেন,—"কন্ধানি তুমি বালিকা। পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পঠে আ রাহণ কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুদ্ধিত ক্রেশ হইবে না।"

কন্ধাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। ব্যান্ত্র বলিলেন,—"কন্ধাবতী! আমার পিঠের লোম তুমি দূঢ়রূপে ধর। দেখিও, যেন পড়িয়া যাইও না!"

কশ্বাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাত্র বনাভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিলেন।

বীজ্বন অরণ্যের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া ব্যান্ত জ্ঞিজাস। করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার কি ভয় করিতেছে १''

কশ্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার আমার ভয় কি ১°

কশ্বাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাঁহাব ভর হয় নাই, তাহা নহৈ। বাষের পিঠে তিনি আর কখনও চড়েন নাই, এই প্রথম। স্কুতরাং ভর হইবার কথা। বাছি বলিলেন,—"কন্ধাবতী। কেন আমি বাম হইয়াটি, দে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীদ্রই আমি মৃত হইব, সৈ জন্ম তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

কুথা কহিতে কহিতে হুই জনে যাইতে লাগিলেন অব্যক্তের বিকট গিয়। হুই জনে অব্যক্তে হুইলেন।

**র্ক্তি** বাল বলিলেন,—"কন্ধাবতী! কিছুক্ষণের নিমিত্ত তুমি চক্ষ্ বুজিয়া থাক। যতক্ষণ না আমি বলি, ততক্ষণ চক্ষ্ চাহিও না।"

কন্ধাবতী চক্ষু বুজিলেন। ব্যাঘ দ্রুতবেগে ঘাইতে লাগিলেন। অল্পন্দণ পরে, 'খল্ খল্' করিয়া বিকট হাসির শব্দ কন্ধাবতীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ কবিল।

কন্ধাৰতী জিজ্ঞাসা কৰিলেন,—"কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি ' ওরূপ করিয়া কে হাসিল গ''

ৰাষ উত্তর করিলেন,—"সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই। এখন তৃমি চক্ষু উন্মীলন কর অ'র কোনও ভয় নাই।"

কন্ধাবতী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে,° তাঁহারা এক মনোহর অট্টালিকার আসিয়া উপস্থিত হইরাছেন। শ্বেত প্রস্তারে নির্মিত, বহুমূল্য মণি মূক্রার অলঙ্কত, অতি স্থরম্য অট্টালিকা। স্বরগুলি স্থলর, পরিষ্কৃত, নানা ধনে পরিপুরিত, নানা সাজে স্থসজ্জিত। রঞ্জত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি রাশি স্থুপাকারে বহিয়াছে

নিবতী মনে মনে অদ্ত মানিলেন। অটালিকাটী
তির অভ্যন্তরে হিত। বাহির হইতে দেখা
যায় না।

ত সামান্ত একটী নিবিড় অন্ধকারময় স্থড়স
দারা কেব
প্রবেশ করিতে পারা যায়। পর্ন্ধতের শিখরদেশ হইতে অন্ধন্নকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু
আলোক আসিবার পথও এরপ কৌশল ভাবে নিবেশিত ও
ল্রুময়িত আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকাব
ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, অট্টালিকার ভিতর হইতে
কেহ বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকাব ভিতর, বসন
ভূষণ খাট পালক্ষ প্রভৃতি কোনও দ্রোরই অভাব নাই। নাই কেবল
আহারীয় সামগ্রী।

অটালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া বারে বলিলেন,—"কস্বাবতী। এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কব। একট্ খানি এই খানে বিদয়া থাক, আমি আসিতেছি। কিল্ক সাবধান! এখান-কাব কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোনও দ্রব্য লইও না। যাহা আমি হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপ্না-আপনি কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।"

এইরপ সতর্ক করির। ব্যাদ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।
কিছুফো পরে খেতু আসিয়া কম্বাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।
খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কন্ধাবতী । আমাকে চিনিতে
পার ?"

কঙ্কাবতী ছাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ধে হু পুনরায় বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এই বিষয় বাব খানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে ?"

কশাবতী মৃত্সেরে উত্তর করিলেন, - "না ভিয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দে ভার ত, লজ্জা করা উচিত। তাহা আমি পারিতেছি না। তাই আম ভারিতেছি। ইমি কি মনে করিবে!"

খেতু বলিলেন,—"না, কল্পাবতী । আমাকে দেখিয়া তোনার বোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না। আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্ম তোমার ভাবনা নাই। আর এখানে কেবল তুমি আর আমি, অন্ম কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন ? তাও বটে, আবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশক্ষা বিলক্ষণরূপ আছে।"

কন্ধাবতী জিজাসা করিলেন,—"কি বিপদ ?"

খেতু বলিলেন,—"এখন সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই।
তাহা হইলে তুমি তর পাইবে। এখন সে কথা তুমি আমাকে
জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই মাত্র বলিতে
পারি যে, যদি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, তাহা
হইলে কোনও ভর নাই, কোনও বিপদ হইবার সন্তাবনা নাই।
যেটী আমি হাত তুলিয়া দিব, সেইটী লইবে, নিজ হাতে কোনও
দ্রব্য লইবে না। এক বৎসর কাল আমাদিগকে এই খানে
থাকিতে হইবে। তাহার পর, এ সমুদয় ধন সম্পত্তি আমাদের।
হইবে। এই সমুদয় ধন লইয়া তখন আমরা দেশে যাইব।

আচ্ছা! কস্কাব<sup>ে</sup> ! বংন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তখন তুমি আমাকে চিল্ডি পারিয়াছিলে ?'

কন্ধাবতী উত্তর কৈরিলেন,—"তা আর পারিনি? এক বৎসর কাল তোমার জন্ম পথ পানে চাহিয়া ছিলাম। যখন এক বৎসর গত হইয়া গেল, তবুও তুমি আসিলে না, তখন মা আর আমি, হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব! কা'ল রাত্রিতে বাবা যখন বলিলেন যে,—'বাঘের সহিত আমি কন্ধাবতীর বিবাহ দিব,' আর সেই কথার তুমি যখন বাহির হইতে বলিলে,—'তবে কি মহাশর! দ্বার খুলিয়া দিবেন ?' সেই গর্জানের ভিতর হইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে কার কণ্ঠ-স্বর। তার পর আবার, বরের ভিতর আসিয়া, যখন তুমি চুপি-চুপি মা'র কানেও আমার কানে বলিলে,—'কোনও ভয় নাই' তখন তো নিশ্চয় বুঝিলাম যে, তুমি বাঘ নও।"

খেতু বলিলেন,—"অনেক হুংখ গিয়াছে। কন্ধাবতী ! তুমিও অনেক হুংখ পাইয়াছ, আমিও অনেক হুংখ পাইয়াছি। আর এক বংসর কাল হুংখ সৃহিয়া এই খানে থাকিতে হুইবে। তাহার পর ঈশ্বর যদি কুপা করেন, তো আমাদের স্থেখর দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বংসর কাল কাটিয়া যাইবে। তখন এই সম্দয় ঐশ্বর্য আমাদের হুইবে। আহা!মা নাই, এত খন লইয়া যে কি করিব ? তাই ভাবি। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হুইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণ্য কর্ম্ম আছে, সমস্ত আমি

মাকে করাইতাম। যাহা হউক, পৃথিবীতে আনৈক দীন হুঃখী আছে। কদ্ধাবতী। এখন কেবল তুমি আর আমি। যতদ্র পারি. হুই জনে জগতের তুঃখ মোচন করিয়া জীবন আতিবাহিত করিব।"

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতার সংকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, আমাকে বাটীতে রাখিয়া, তাহার পর তুমি কোথায় ঘাইলে ? কি করিলে ? ফিরিয়া আসিতে তোমার এক বংসরের অধিক হইল কেন ? তুমি ব্যাঘের আকার ধরিলে কেন ? সে সব কথা হুমি আমাকে এখন বলিবে না ?"

থেতু বলিলেন,—"না, কদ্বাবতী ! এখন নয়। এক বৎসর গত হইয়া যাক্, তাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।"

ক্ষাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কন্ধাবতী ও খেতু, পর্ব্ধত-অভ্যন্তরে সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্টালিকার কোনও দ্রব্য কন্ধাবতী স্পর্শ করেননা। কেবল খেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, তাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টালিকার ভিতর সম্দয় ড়ব্য ছিল, কেবল খাদ্য সামগ্রীছিল না। প্রতিদিন বাহিরে যাইয়া, খেতু বনের ফল ম্ল লইয়া আসেন, তাহাই হুই জনে আহার করিয়া কাল যাপন করেন। বাছিরে যাইতে হইলে, খেতু ব্যাদ্ররূপ ধারণ করেন। বাছ না হইয়া খেতু কখনও বাহিরে যান না। আবার, অট্টালিকার ভিতর আসিয়া, খেতু প্নরায় মকুষ্য হন্। কেন তিনি বাছের রূপ না ধরিয়া বাহিরে ধান না, কঙ্কাবতী ভাহা বুঝিতে পারেন না।

থেতু মানা করিয়াছেন, সে জগু জিজ্ঞাসা করিবারও যো নাই। এইরপে দশ ক্ষাস্ কাটিয়া গেল।

এক দিন কক্ষাবতী বলিলেন,—"অনেক দিন মাকে দেখি নাই। মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। মা'ও আমাদের কোনও সংবাদ পান নাই। মা'ও হয় তো চিন্তিত আছেন। আমরা কোথায় বাইলাম, কি করিলাম, মা তাহার কিছুই জানেন না।"

ধেতু উত্তর করিলেন,—"অল্ল দিনের মধ্যে পুনরায় দেশে ঘাইব, সে জন্ম আর তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর, লোকালরে ঘাইতে হইলেই আমাকে বাঘ হইয়া ঘাইতে হইবে, সে জন্ম ঘাইতে বড় ইচ্ছাও হয় না। কি জানি ? কখন্ কি বিপদ ঘটে। বলিতে তো পারা ঘায় না ? ঘাহা হউক, মাকে দেখিতে যখন তোমার সাধ হইয়াছে, তখন কা'ল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কা'ল সন্ধ্যার সময়, মা'র নিকট তোমাকে আমি লইয়া ঘাইব। কল্পাবতী। বংসর পূর্ণ হইতে আর কেবল তুই মাস আছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই হই মাস দুমি না হয় বাপের বাড়ী থাকিও।"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"না, তা আমি থাকিতে চাই না! তুমি এই বনের ভিতুর, নানা বিপদের মধ্যে, একেলা থাকিবে, আর আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তা' কি কখনও হয় ? মার জন্ম মন উতলা হইষাছে,—কেবল একবারখানি মাকে দেখিতে চাই; দেখা-শুনা করিয়া আবার তথনি ফিরিয়া আসিব।"

## অফ্টম পরিচ্ছেদ।

\_\_\_\_

#### শশুরালয় ৷

তাহার প্রদিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাদ্রের রূপ ধরিয়া, কঙ্গাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অট্টালিকা হুইতে
অনেকগুলি টাকা কড়ি লইয়া কঙ্কাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন
যে, "এই টাকা গুলি তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনীদিগকে
দিবে।"

অটালিকা হইতে বাহির হইয়া, হুই জনে অন্ধকারময় স্থড়পের পথে চলিলেন। স্থড়ক হইতে বাহির হইবার সময় থেতু বলি-লেন,—"কস্কাবতী! চক্ষ্ মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চক্ষ্ চাহিও না।"

কন্ধাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়াবহ হাসি শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সুড়ঙ্গের বাহিরে জাসিয়া, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, খেড় কক্ষাবতীকে চক্ষ্ চাহিতে বলিলেন। ব্যাদ্র ক্রতবেগে গ্রামের দিকে ছুটিলেন। প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তত্র রায়ের বার্টীতে উপস্থিত হইলেন।

কল্পাবতীকে পাইয়া, কল্পাবতীর মা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া

প্রতীর ভাগনীগণও, কন্ধাবতীকে দেখিয়া পরম স্থাই ই টাকা মোহর দিয়া ব্যাদ্র, তন্থ রায়কে নমস্কার করিব কিকেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাদ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা, পঞোপচারে কম্বাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তহু বায়ের ভাবনা হইল,—"জামাতাকে কি আহার করিতে দিই ?"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"না মহাশয়! আজ দিনের বেলা আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এখন আর আমার ক্ষুধানাই!— গাভীটী এখন আমি অ,হার করিতে পারিব না।"

তনু রায় বলিলেন,—"আচ্ছা! যদি তুমি গাভীটী না খাও, তাহা হইলে না হয়, আর একটী কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরত্বকে খাও। তাহার সহিত আমার চির-বি
জানে না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহা
চক্ষ্ পাড়িলা দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম
উঠিরা গিয়াছে। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দ্রে মামার বাড়ীতে
গিয়া আছে। আমি তোমায় সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি
স্পদ্ধদে গিয়া তাহাকে খাইয়া আইস।"

ব্যাদ্র উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়! আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরগুকে খাইতে পারিব না।"

তমু রায় পুনর্বার বলিলেন,—"আচ্ছা! ততদ্র যদি না ষাইতে পার তবে এই প্রামেই তোমার আমি খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই প্রামে এক গোয়ালিনী আছে। মানী বড় হুষ্ট। দ্বেলা আসিয়া আমার সঙ্গে ঝাড়া করে। তোমাকে কন্যা দিয়াছি বলিয়া মানী আমাকে ষা'নয় তা'ই বলে। মানি আমাকে বলে,—'অলায়, বুড়ো, ডোক্রা! টাকা নিয়ে কি না বাম্বকে মেয়ে বেচে খেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টী ভাঙ্গিয়া রক্ত খাও। তার রক্ত ভাল, খাইয়া তপ্তি লাভ করিবে।"

ব্যান্ন বলিলেন,—"না মহাশয়! আজ আমি কিছু ধাইতে পারিব না, আজ ক্ষুধা নাই।"

তকু রার ভাবিলেন,—"জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন্। বার বার 'ধাও খাও' বলিতে হয়, তবে কিছু খান্। খাইতে বসিয়া, 'এটি থাও, ওটা খাও, আর একট্ খাও,' এইরপ পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে দব দেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জলিতে থাকে, ওদিকে মুখে বলেন,—'আর ক্ষুধা নাই, আর থাইতে পারি না।' জামাতাদিগের রীতি এই।"

এইরপ চিন্তা করিয়া, ততু রায় আবার বলিলেন,—"খণ্ডরবান্ধী আসিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল ? লোকে আমার নিল।
করিবেঁ। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আর কি পরিচয়
দিব! পাড়ার মেয়ে-পুরুষগুলি এক একটী সব অবতার! তামাসা
দেখিতে খুব প্রস্তা। পরের ভাল একটু দেখিতে পারেন না।
তুমি আমার জামাতা হইয়াছ, য়া'ই হউক, তোমার ছু পয়সা
সঙ্গতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিতেছেন। এখনি
কা'ল সকলে বলিবেন য়ে, 'তত্মু রায়ের জামাতা আসিয়াছিল, তত্ম রায়
জামাতার কিছু মাত্র আদর করে নাই, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত
খাইতে দেয় নাই।' সেই জন্ম কিছু খাইতে তোমাকে বার বার
অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর স্বর তোমাকে দেখাইয়া
দিই। সে ছ্ধ, দি খায় ? মাংস তাহার কোমল। তাহার মাংস
তোমার মুখে ভাল লাগিবে। খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

দব্য কি তোমাকে খাইতে বলিতে পারি ?"

ব্যাত্র উত্তর করিলেন,—"এবার মহাশয় আমাকে কমা করুন। এই বার যখন আদিব, তখন দেখা যাইবে।"

তত্ম রায় ুমনে মনে কিছু ক্ষ হইলেন। জামাতা আদরের সামগ্রী।

প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে শ্বন্তর-শ্বাশুড়ীর মনে ক্লেশ হয়। তিন তিনটী স্থাদ্যের কথা বলিলেন, জামাতা কিন্তু একটীও খাইলেন না। তাহাতে শ্বন্ধ হইবার কথা।

তমু রায় বলিলেন,—"শৃভরবাড়ীতে এরপ খাইয়া দাইয়া আসিতে নাই। শৃশুর-শাশুড়ীর মন তাহাতে বুঝিবে কেন ? জামাতা কিছু না খাইলে, শৃশুর-শাশুড়ীর মনে তৃঃখ হয়। এই, আজ তুমি কিছু খাইলে না, সে জন্ম তোমার শাশুড়ীঠাকুরারী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন,—'তুমি জামাতাকে ভাল করিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' এবার যখন আসিবে, তখন আহারাদি করিয়া এস না। এই খানে আসিয়া আহার করিবে। তোমার জন্ম এই তিন্টী খাদ্য-সামগ্রী আমি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একবারে তিন্টীকেই শাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে কিথা নয়! তোমার বে আবার ছাতি কি চাদর নাই! যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার বে আবার ছাতি কি চাদর নাই! যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার বে আবার ছাতি কি চাদর নাই! যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার বি

কশ্বাবতী, সমস্ত রাত্রি মা ও ভগ্নীদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাদ্র প্রকৃত কে, তাহা 'মাতাকে বলিলেন। আর, হুই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া দেশে আসিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তকুরায়, একবার কন্ধাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,— "কন্ধাবতী! বোধ হইতেছে যে, জামতা আমার প্রকৃত ব্যাদ্র নন। বনের শিকড় মাথায় দিয়া মানুষে যে সেই বাঘ হর, ইনি বোধ হয় তাই। আমি ইহাঁকে নানারূপ স্থাদ্য খাইতে বলিলাম। আমার গোয়ালের বুড়ো গকটাকে খাইতে বলিলাম, নিরঞ্জনকে খাইতে বলিলাম, গেয়ালিনীকে খাইতে বলিলাম, কিন্তু ইনি ইহার একটাকেও খাইলেন না। যথার্থ বাঘ হইলে কি এ সব লোভ সামলাইতে পারিতেন ? তাই আমার বোধ হইতেছে, ইনি প্রকৃত বাঘ নন। তুমি দেখিও দেখি ইহার মাথায় কোনও-রূপ শিকড় আছে কি না ? যদি শিকড় পাও, তাহা হইলে সেই শিকড়টী দম্ম করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মল করিয়া থাকে, তো শিকড়টী পোড়াইলেই ভাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না ? শিকড়টী দম্ম করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তথন পুনরায়্ মানুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আসিবেন।"

পিতার এই উপদেশ পাইয়া, কল্কাবতী যথন পুনরায় মা'র নিকট আসিলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উনি তোমাকে চুপি চুপি কি বলিলেন?"

পিতা যেরূপ উপদেশ দিলেন, কন্ধাবতী সে সমস্ত কথা মা'র নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কন্ধাবতী। তুমি এ কাজ কথনও করিবে না। করিলে নিশ্চয় মন্দ হইবে। থেতৃ অতি ধার ও সুবৃদ্ধি। থেতৃ যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জন্মই করিতেছেন। থেতুর আজি। তুমি কোন মতেই অমান্ম করিও ন। সাবধান, কদ্বাবতী। আমি যাই। বলিলাম, মনে ফেন গাকে।"

বারি অবসান প্রায় হইলে, খেরু ও কশ্বাবতী প্নবায় বনে
চলিলেন। প্রতেব নিকটে আসিষা, খেরু পুরের মত কদ্ব।
বতাকে চক্সু ব্জিতে বলিলেন। স্থড়স-ছাবে পুরের মত কদ্বাবতী
সেই দিকট হাসি শুনিলেন। অটালিকায উপস্থিত হইয় প্রেস্থ
মত ইহাবা দিন যাপন কবিতে লাগিলেন



## ম পরিচ্ছেদ।

--- o ° o ---

শিকড় ৷

ভার একমাস গত হইয়া গেল।

থেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! কেবল আর এক মাস রহিল। এই এক মাস পরে আমরা সাধীন হইব। আর এক মাস গত হইরা ঘাইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইরা থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আমরা তথন দেশে ঘাইব।"

এক একটা দিন যায়, আর খেতু বলেন,—"কক্ষাবতী! আর উনত্রিশ দিন রহিল; কক্ষাবতী! আর আটাইশ দিন রহিল; কক্ষাবতী! আর সাতাইশ দিন রহিল।"

এইরপে কুড়ি দিন গত হইয়া গেল। কেবল আর দশ দিন বহিল। দশ দিন পরে কশ্বাবতীকে লইয়া দেশে যাইবেন, সে জন্ম থেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। থেতুর মুথে সদাই হাসি!

থেতু বলিলেন,—"কদ্ধাবতী! তুমি এক কর্ম্ম কর। কয়লা

ছারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটী দাগ দিয়া রাখ। প্রতিদিন
প্রাতঃকালে উঠিয়া একটী করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা

হইলে সম্মুখে সর্ব্রেদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন আর বাকি
বহিল।"

কদ্ধাবতী ভাবিলেন যে,—"দেশে ষা নাজ নাজ সামীর মন বড়ই আকুল হইয়াছে। প্রাচীরে তো কি লিনে, যেমন এক একনি দিন যাইবে, তেমনি এক কেলিলাম; তা তো সব হইবে। কি দিনেই কি দামীর উদ্ধার করিতে পারি নাং বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়! আজ কি কা'ল যদি দেশে যাইতে পান্, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে।"

এই হুই মাসের মধ্যে, পিতার কথা তাঁহার অনেকবার
মারণ হইরাছিল। মল লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিরাছে,
এই চিন্তা তাঁহার মনে বারবার উদয় হইয়াছিল। তবে মা
বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে জন্ম এত দিন তিনি কোনও
রূপ প্রতিকারের চেন্টা করেন নাই। এক্ষণে দেশে ঘাইবার
নিমিত্ত স্বামীর খোরতর ব্যপ্রতা দেখিয়া, কল্পাবতীর মন নিতান্ত
অস্থির হইয়া পড়িল।

কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"বাবা, পুরুষ মানুষ! পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, বাঘ-ভালুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলের কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন । মা, মোরে মানুষ, ঘরের বাহিরে যান না। মা কি করিয়া জানিবেন যে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে তাহার কি উপায় করিতে হয় । শিকড়ী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ কাটিয়া

ষার, বাবা এই কথা বলিরাছেন। এখনও দশ দিন আছে, সামী আমার দিন গণিতেছেন। ষদি কা'ল তিনি বাড়ী ঘাইতে পান, তাহা হইলে তাঁর কত না আনন্দ হইবে!"

এইরপ কল্পাবতী সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে ভাবেন,—"কি জানি, পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়! কাজ নাই, এ দশটা দিন চল্লু-কর্ণ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি। বাবা, যাহা করিতে বলিয়াছেন, মা তাহা বারণ করিয়াছেন।"

আবার ভাবেন,—"গুষ্টেরা আমার স্বামীর মল করিয়াছে। গুষ্টদিগের গুরভিদন্ধি হইতে স্বামীকে আমি মৃক্ত করিব। আমি যদি স্বামীকে মৃক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কত না আমার উপর পরিভুষ্ট হইবেন।"

ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন কটিয়া গেল। কি করিবেন, কন্ধাবতী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রিতেও কন্ধাবতী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিলকস্থলরী ও ভূশকুমড়োর গল্প মনে পড়িল।

রাজপুত্র, তিলকস্থলরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলক পুলরীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন হইয়াছিল। তিলক-পুলবীর সং-মা তাহার মাথায় একটা শিকড় দিয়া দিলেন। শিকড়েণ গুণে তিলকস্থলী পক্ষী হইয়া গেল। উড়িয়া গিয়া গাছের ভালে বিসল। সং-মা কৌশল করিয়া আপনার মেয়ে ভূশক্মডোর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন। ভূশক্মডোকে রাজপুত্র আদর্করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তিলকহুল্মী গাছের ডাল হইতে বলিল,—"ভূশকুমড়ো কোলে! তিলকফুলরী ডালে!!" রাজপুত্র মনে করিলেন,—"পাখিটী কি বলে?" রাজ পুত্র সেই পাথিটীকে ডাকিলেন। পাথিটী আসিয়া রাজপুত্রের হাতে বিলি। স্থলর পাথিটী দেখিয়া, রাজপুত্র তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার শিকড়টী পড়িয়া পেল। পাখি তথন পুনরায় তিলকফুলরী হইল। রাজপুত্র তথন সং-মার ছপ্তাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। সং-মার কন্তা ভূশকুমড়োকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুতিয়া ফেলিলেন। তিলকফুলরীকে লইয়া স্থেখে ঘর-কয়া করিতে লাগিলেন।

কল্পাবতীর সেই তিলকফুলরীর কথা এখন মনে হইল। আরব্য-উপস্থামে এই ভাবের যে গল্প আছে, তাহাও তাঁর মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—"চুষ্টগণ শিকড়ের দ্বারা এইরূপে লোকের মন্দ করে। আচ্ছা যাই, দেখি দেখি, আমার স্বামীর মাথায় কোনও রূপ শিকড় আছে কি না ?"

এই মনে করিয়' তিনি অস্ত ঘরে গিয়া বাতি জালিলেন:
বাতিটা হাতে করিয়া, শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া, খেতুর মাথায়
শিকড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। থেতু ঘোর নিজায়
অভিভূত। থেতু ইহার কিছুই জানেন না।

সর্বনাশ! অনুসন্ধান করিতে করিতে কন্ধাবতী খেতুর মাখার একটী শিকড় দেখিতে পাইলেন। "বাবা যা বলিয়াছিলেন, ছাই! ছঙ্ট-লোকদিগের একবার হুরভিসদ্ধি দেখ়। ভাগ্যক্রমে

## শিকড় অহুসন্ধান।

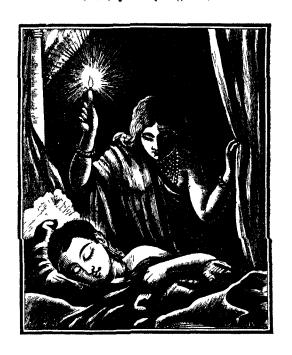

নৰ্মনাশ! বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই!
(১৬২)

আজ আমি মাথাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। তা না হইলে কি হইত ?"

কশ্ববতী, শিকড়টী থেতুর মাথা হইতে খুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিকড়টী মাথার চুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না। পাছে থেতু জাগিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। প্ররায় আদর বরে গিয়া, সেখান হইতে কাঁচি লইয়া আসিলেন। চুলের সহিত শিকড়টী থেতুর মাথা হইতে কাঁটিয়া লইলেন। শিকড়টী তংক্রণাং বাতির অগ্নিতে দ্যা করিয়া ফেলিলেন।

শিকড় পুড়িয়া ঘরের ভিতর অতি ভয়ানক তীব্র হুর্গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে, কন্ধাবতীর খাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কন্ধাবতী বিহবল হইয়া পড়িলেন। কন্ধাবতীর সর্ব্বশবীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া খেতু জাগরিত হইলেন। মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন বে, শিবড় নাই! ভয়ে বিহ্বলা, কম্পিত-কলেবরা, জ্ঞানহীনা, কন্ধাবতীকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কন্ধাবতী ভূতলশায়িনী হন আর কি, এমন সময় খেতু উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন। বাতিনি তাহার হাত হইতে লইয়া, কন্ধা-বতীকে আন্তে আন্তে বসাইলেন। কন্ধাবতীর মুখে জল দিয়া, কন্ধাবতীকে স্কৃষ্ক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্থ হইয়া কন্ধাবতী বলিলেন,—"আমি যে বোর কু-কর্ম করিয়াছি, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর

এই কথা বলিয়া, কন্ধাবতী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন:

থেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! ইহাতে তোমার কোনও 'দোষ
নাই। প্রথম তো অনৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এত দিন গিয়া
সাজ এ হুর্ঘটনা ঘটেবে কেন ? তাহার পর আমার দোষ।
আমি যদি আল্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া
বলিতাম, যদি তোমার নিকট কিছু গোপন না করিতাম, তাহা
হুইলে এ কাজ তুমি ক্থনই করিতে না, আজ এ হুর্ঘটনা
ঘটিত না। শিক্ডটী কি বাতির আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছ ?"

कक्कावजी चां ज़ नाज़िशा विलालन,—"हां! निकड़ी नक्ष कित्रशा रक्ष्मित्राहि।"

খের বলিলেন,—"তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাঁধিতে হইবে।
ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশৃত্ত অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী। তোমার জত্তই প্রাণ আমার
নিতান্ত আকুল হইয়াছে। কল্পাবতী। প্রকৃত বাহারা পুরুষ হয়,
মরিতে তাহারা ভয় করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদিগের
জত্তই তাহারা কাতর হয়।"

ব্যস্ত হইয়া কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি ? আমাদের কি বিপদ হইবে ? কি বিপদের আশক্ষা তুমি করিতেছ ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতী। ধণি গোপন করিবার সময় থাকিত, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই। তোমাকে একাকিনী এছান হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে। স্থড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঠিক উত্তরমূখে যাইবে। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্য উদয় হইবে, সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া চলিলেই তুমি গ্রামে গিয়া পৌছিবে।"

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর তুমি ?"

থেতু বলিলেন,—"আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এম্বানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা কড়ি লইয়াছি, প্রভব্মং আমি এখান হইতে আর যাইতে পারিব না। আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্ম এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। এম্পনে তুমি আর বিশম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া সুড়ম্ব-পথে গমন করিবে। পর্বতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রাত্রিটী যাপন করিবে। যখন প্রাতঃকাল হইবে, ত্র্যা উদয় হইবে, তথন কোন্ দিক্ উত্তর অনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে ঘাইলেই গ্রামে গ্রিয়া উপস্থিত হইবে। কম্বাবতী আর বিশম্ব করিও না।"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"এন্থান হইতে আমি যাইব ? তোমাকে এই থানে রাথিয়া আমি এখান হইতে যাইব ? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে ? আমি খোরতর কুকর্ম করিয়াছি সত্য। আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী ! কিন্তু তা'বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয় ? আমি বালিকা, আমি জক্তান, আমি জানি না; না জানিয়া একাজ করিয়াছি, ভাল ভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই।"

ধেতু উত্তর করিলেন,—<sup>'</sup>কঙ্কাবতী! তোমার উপর আমি রাগ

করি নাই। রাগ করিয়া তোমাকে বলি নাই বে, 'তুমি এখান হইতে যাও।' বড় বিপদের কথা, বড় নিদারুণ কথা, কি করিয়া তোমাকে বলি ? এখান হইতে তোমাকে ঘাইতে হ'ইবে:—কন্ধাবতী। নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে, আর এখনি যাইতে হইবে; বিশম্ব করিলে চলিবে না। এখন তুমি পিতার বাটীতে গিয়া থাক, লোক-জন সঙ্গে করিয়া দশ দিন পঞ্চে ানর্কার এই বনের ভিতর আসিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাং কিছু ধন-সম্প্রতি আছে, তাহা লইয়া যাইও। দশ দিন পরে লইলে কোনও ভয় नारे, उथन তোমাকে কেহ किছু विलाख ना। এই ধন-সম্পত্তি চারি ভাগ করিবে। একভাগ তোমার পিতাকে দিবে, এক ভাগ तामहति नाना महाभग्नरक निर्दा, এक ভाগ नित्रक्षन काकारक निर्दा, আর এক ভাগ তুমি লইবে। ব্রত-নিয়ম, ধর্ম্ম-কর্ম, দান-ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিবে। মন্ত্রয় জীবন কয়দিন ? কন্ধাবতী। দেখিতে দেখিতে কাটিয়া ঘাইবে। তাছার পর, এখন আমি যেখানে यारेटिक, प्रारं थात्न कृषि वारेट्व; क्रे क्रान श्रूनवात्र माक्रा० হইবে।"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া ষাইতেছে, প্রাণে বড় ভয় হইতেছে। হায়! আমি কি করিলাম! কি বিপদের কথা ? কি নিদারুণ কথা ? এখন কোথায় তুমি ষাইবে ? আমাকে ভাল করিয়া সকল কথা তুমি বল।"

খেতৃ বলিলেন,—"তবে ভন। এই অট্টালিকার ভিতর যা ধন দেখিতেছ, ইহার প্রহরিণী স্বরূপ নাকেশ্বরী নাম-ধারিণী এক ভয়ন্ধরী ভূতিনী আছে। স্থান্দের দ্বারে সর্মাণা সে বিসন্থা থাকে। সেই যে থল থল বিকট হাসি ভূমি শুনিয়াছিলে, সে হাসি এই নাকেশ্রীর। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্শ করিবে, মৃহুর্ত্তের মধ্যে সে তাহাকে থাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইয়াছি। কিন্তু, যে শিকড়টী ভূমি দ্ব করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিকড়ের দ্বারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। ভা' না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেশ্বরী আমাকে খাইয়া ফেলিত! শিকড় নাই, একথা নাকেশ্বরী এখনও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিন্তু শীদ্রই সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশ্বরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। এক তো এখান হইতে বাহিরে যাইবার অন্ত উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, গ্রামে যাই কি নগরে যাই, যেখানে ঘাইব, নাকেশ্বরী সেই খানে গিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতী খেতুর পা ছুটী ধরিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

থে হ্ বলিলেন,—"কল্লাবতী! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে ? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলি তাঁর ইচ্ছা। উঠ, যাও। আন্তে আন্তে সুড়ক্ব দিয়া বাহিরে যাও। এখনি নাকেশ্রী এখানে আসিয়া পড়িবে। তাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ী যাও; মা'র কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা স্থয় হইবে।"

কঙাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নয়নে, আরক্ত-বদনে

কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। কন্ধাবতীর মৃত্ মনোমুয়কারিণী সেই রূপ-মাধুরী উগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া, এখন অন্ত প্রকার এক সৌল্দর্য্যের আবিভাব হইল।

কক্ষাবতী বলিলেন,—"আমি তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া বাইব ? তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভয়ে প্রাণ লইয়া আমি পলাইব ? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে! তোমার কল্পাবতী অল্পবুদ্ধি বালিকা বটে, সেইজয়্ম সে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে। তা বলিয়া কল্পাবতী নরকের কীট নয়! নাকেশ্বরীর হাত হইতে ভোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি, তোমারও য়ে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কল্পাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কল্পাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কল্পাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কল্পাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

থেতু, কন্ধাবতীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন। কন্ধাবতীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ধে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কন্ধাবতীর চন্দে আর জল নাই, কন্ধাবতীর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। থেতু ভাবিলেন,—"কন্ধাবতীকে আর যাইতে অনুরোধ করা বুগা।"

### দশম পরিচ্ছেদ।

চুরি।

খেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! যদি নিতান্ত তুমি এখান হইকে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—শুন। তুমি বালিকা, তা'তে জন-শৃত্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের দ্বারে ভয়ন্ধরী নাকেশ্বরী। পাছে তুমি ভয় পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—শুন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড়-পোড়ার গন্ধ পাইলেই বোধ হয়, নাকেশ্বরী জানিতে পারিবে ধে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তখনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশীঅভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতা না গিয়া কিজক্ত পঞ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম, সে কথা তোমাকে আমি পূর্ক্বেই বলিয়াছি। কাশীতে উপন্থিত হইয়া, মাতার প্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর কর্ম-কাজের অন্তুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে, অবিলম্থেই একটা উত্তম কাজ পাইলাম। অতিশয় পরিপ্রম করিতে হইত সত্যা, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বৎসরের

মধ্যে অনেকগুলি টাকা সক্ষ করিতে পারিব, এরূপ আশা হইন। কেবন মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশুক, সেইএপ ধংসামান্ত ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ঠ নাকা আমি তোমার বাপের জন্ম রাথিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী। বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, এক এক দিন সন্ধ্যা বেলা, এরপ ক্লুধা পাইত যে, ক্লুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হুইত। কিন্তু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জল খাবার নয়, কেবল খালি জন, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর অনেকটা স্বস্থ হইত, কিছুক্ষণের নিমিত্ত কুধার জালাও নির্ত্ত হইত। তাহার পর শগ়ন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম, ক্ষুধার জালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্ম काराटक अवधी भग्नमा निजाम ना। अवधी वर् लाहा किनिया-ছিলাম। সন্ধ্যার পর, যখন কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গন্ধার ঘাট বড উচ্চ। জন আনিতে গিয়া, একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। হাতে ও পায়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই ঘাটের একটা সোপানে বসিলাম। কন্ধাবতী। সেই খানে বসিয়া कड (व काँ पिलाम, जाशा आत्र जामारक कि वलिव। मरन मरन क्रिलाम (४, 'हर क्रेश्वर! आमि कि भाभ क्रिशाहि १ (४, जाहात জন্ম আমার এ খোর শান্তি!' কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। নিজের হুখ-ফু:খ যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, এ জগতে শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহার। পাঁচটা লইয়া থাকেন, পাঁচটার ভাল-মন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের স্থ-তুঃখ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথায় থা'রে আমি ভাল বাসি, যা'র জীবনের সহিত আমার জীবনু জড়িত করিয়া রাখিয়াছি, যা'র মঙ্গল-কামনা সভত করিয়া থাকি, সে কি অকর্ম-চূম্বর্ম করিবে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব 
 তাহার কর্মের উপর আমার কোনও অধকার নাই, অথচ তাহার অসুথ, তাহার ক্লেশ দেখিলে জনয় আমার বোরতর ব্যথিত হয়। আবার, সে নিজে যদিও কোনও চুন্ধর্ম না করে, কি নিজে নিজের অস্থথের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে দে প্রপীড়িত হইতে পারে! আমি হয় তো পরের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরুপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয়-বস্তর যাতনা আমাকে দেখিতে হয়। এই ধর,—বেমন তোমার প্রতি পিতা-ভ্রাতার পীড়ন: তাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম ? চারিদিকে সাধুদিগের ধুনী দেখিয়া, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় ছইয়াছিল। আবার ভাবিলাম,—'এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র। নানা পাপ, নানা চুঃখ, এই সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি প্রাণী সেই পাপে, সেই তাপে, তাপিত হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে। আমি,—বা'র জ্ঞান-চক্ষু তাছাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে উন্মীলিত

হইয়াছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর স্থসজ্জিত হইয়াছে, আমি কি সে যুদ্ধ পরাজ্মুখ হইব ? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কাপুরুষের স্থায় পরাজয় মানিয়া, নির্জ্জন গভীর কাননে গিয়া বিসিয়া থাকিব ?' কঙ্কাবতী! এইরূপ কত যে কি ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব!

"আন্তে আন্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিঞ্স। এইরপে এক বৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় চুই সহস্র টাকা সঞ্যু করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—'এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব।' টাকা গুলি লইয়া দেশাভিম্বে যাত্রা করিলাম। সমুদয় নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ, নোটের প্রতি আমাদের গ্রামের লোকের আস্থা নাই। একটী ব্যাগের ভিতর টাকা গুলি লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ব্যাগটী আপনার কাছে অতি যত্ত্বে, অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ী হইতে নামি না। যথন সন্ধ্যা হইল, তথন বড় একটী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইবে। আমার বড় কুধা পাইয়াছিল। তবুও জল-খাবার কিনিবার জন্ম গাড়ী হইতে আমি নামিলাম না। বে গাড়ীতে আমি বদিয়া ছিলাম, সে গাড়ীতে আর একটী অপরিচিত লোক ছিল,—অক্ত আর কেই ছিল না। সে লোকটী, নিজের জন্ম জল-খাবার আনিতে

গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়! আপনার যদি, কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'यिन তুমি আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইব।' এই বলিয়া, জল-খাবার কিনিবার নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়সা দিলাম। সে আমাকে জল-খাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা থাইলাম। অল্পকণ পরে আমার মাথা যুরিতে লাগিল। মনে করিলাম,—'গাড়ীর উত্তাপে এইরূপ হইয়াছে।' একটু গুইলাম। গুইতে না গুইতে খোর নিদ্রায় অভিতৃত হইয়া পড়িলাম। চৈতক্ত কিছু মাত্র রহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অলে অলে জ্ঞানের উদয় হইল। কিন্তু মাথা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইয়া দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারি जित्क हारिया (निथ (य, गाड़ी (ठ मि लाकि) नारे। आभाव মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আন্তে-ব্যক্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক তন্ন তন করিয়া খুঁজিনাম। ব্যাগ নাই! ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না। আমার যে ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে, এখন ভাষা নিত্য় বুঝিলাম। এক বংসর ধরিয়া, এত কণ্ট পাইয়া, জল খাইয়া বে টাকা আমি সঞ্য় করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই! কিরূপ মর্মভেণী অসহ যাতনা আমার মনের ভিতর তথন হইন, একবার বুঝিয়া দেখ দেখি! হাঁ কন্ধাবতী। মানবের মনে এরপ নিষ্ট্রতা কোথা হ'ইতে আসিল ? যদি এ নিষ্ট্রতা নরক নয়, তবে নরক আবার কি ? হাঁ কন্ধাবত !

মানুষে মানুষকে এরপ যাতনা দেয় কেন ? পরকে যাতনা দিতে, তাদের কি ক্লেশ হয় না ?"

অনেক কণ পরে কলাবতীর চক্ষুতে জল আসিল, কলাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কলাবতী বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে! কাজ নাই!—কাজ নাই আর এ জগতে থাকিয়া! চল আমরা এ জগং হইতে মাই। নাকেশ্বরী আমাদের শত্রু নয়,—নাকেশ্বরী আমাদের প্রম মিত্র।"

খেতু বলিলেন,—"কান পাতিয়া শুন দেখি! নাকেশ্বরীর কোনও সাড়া-শব্দ পাও কি না ?"

কশ্বাবতী একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন,— "না,—কোনরপ সাড়া-শব্দ নাই।"

থেতু পুনরায় বলিলেন,—"তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্রী না আদিতে আদিতে সকল কথা বলিয়া লই।

"যথন বুঝিলাম যে, আমার টাকা ওলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নির্মূল হইল!' যে লোকটী আমার সঙ্গে গাড়ীতে ছিল, সে চোর। জল-খাবারের সহিত সে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই জল-খাবার থাইয়া যখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সে আমার টাকা গুলি লইয়া পলাইয়াছে। কখন কোন ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব ? স্তরাং চোর ধরা পড়িবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। তবু, রেলের কর্মচারীদিগকে সকল কথা জানাইলাম।

কোনও গাড়ীতে সে লোকটীকে দেখিতে পাইলাম না। তথম আমি পৃথিবী শৃত্য দেখিতে লাগিলাম। কন্ধাবতী। এই যে মনুষ্যজীবন দেখিতেছা। কেবল কতক গুলি আশা ও হতাশা, এই লইয়াই মনুষ্য-জীবন। কি করিব আর, কন্ধাবতী ও চুপ করিয়ারছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—'এখন করি কি ও যাই কোথায় ও কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই।' তার পর্ম মনে,পুড়িল রে, রাণীগঞ্জের টিকিট খানি, আর গুটি কত প্রসা ভিন্ন হাতে আর কিছুই নাই। যাহা হউক, হাতে প্রসা থাকুক আর না থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ, তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এক বংসর পরে ফিরিয়া আসিব। ভূমি পর পানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত লান্ধনা তোমাকে সহু করিতে হইতেছে। মনে করিলাম,—'তোমার বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে তুই হাজার টাকার খত লিখিয়া দিই, মাসে মাসে টাকা দিয়া ঋণ-পরিশোধ করিব।'

"কন্ধাবতী! বার বার তোমার বাপের কথা মুখে আনিতে মনে বড় ক্লেশ হয়। তিনি কেন যাই হউন না ? তোমার পিতা তো বটে! তাঁর কথা বলিতে গেলেই যেন নিন্দা হইয়া পড়ে। মনে করিয়াছিলাম,— 'এখান হইতে প্রচুর ধন দিয়া, ধনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা করিয়া দিব।' পৃথিবীর আর একটী রোগ দেখ, কন্ধাবতী! ধনের জন্ম স্বাই উন্মন্ত, ধনের জন্ম স্বাই লালায়িত। পেটে কত-কটী খাই, কন্ধাবতী! গায়ে কি পরি ? যে, ধন-পিপাসায় এত তৃষিত হইব ? হাঁ! ধন উপার্জনের আবশ্রুক। কেননা, ইহা দারা আত্মীয়-স্কলন, বন্ধ-

বান্ধবের উপদার করিতে পারা যায়, নিরাশ্রয়কে আগ্রয় প্রদান করিতে শারা যায়, ক্ষ্ধার্ত্তকে অর !দিতে পারা যায়, দায়গ্রস্তকে দায় ছইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অনেক পরিমাণে হঃথময় জনতের হঃথ মোচন করিতে পারা যায়।

"যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, যিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন বা জ্ঞানোপার্জ্জনে সময় অতিবাহিত কুরেন, তিমিরারত এই সংসারে তিনি দেবতা সরপ। কিন্তু তা বলিয়া, কদ্ধাবতী! ধনোপার্জ্জনে লোক যেন উন্মন্ত না হয়! জ্ঞানোপার্জ্জনে ও ধর্মোপার্জ্জনে নোকে উন্মন্ত হয়, হউক। মেদের বর্ষণ, প্রবল প্রভক্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম-প্রদেশেই দাঁটয়া থাকে। উর্দ্ধপ্রশানবের এই কর্মান্দেত্রেও উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন, মান, জাতি, ধর্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল শুনিতে পাও, অক্জানতাময় নীচ-পথাপ্রিত মানব-মন হইতেই সে সম্দর উথিত হয়। এই মৃত্যু সময়ে, মোহান্ধ, নিয়পথঅবলম্বী মানবকুলের র্থা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেথিয়া, কদ্ধাবতী। আমি আর হাস্ত-সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী যাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিশাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে চ্ইটী পথ আছে। একটী রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক শোক গতি-বিধি করে। দ্বিতীয়টী বনপথ। তাহাতে বাদ্ব-ভালুকের ভয় আছে, সেজ্ঞ সে পথ দিয়া লোকে বড় য়াতায়াত করে না। বনপথটা কিন্ত নিকট। সে পথটা দিয়া আসিনে পাঁচ দিনে আমাদের সামে উপস্থিত হ্ইতে পারা য়ায়, রাজপথ দিয়া য়াইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে য়থন নামিলাম, তথন আমার হাতে কেবল চারিটা পয়সা ছিল। শীল্র প্রামে পোঁছিব, সে নিমিত্ত আমি বন-পথটা অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পয়সা কয়টা ধরচ হইয়া গেল। পাহাড়-পর্কত, বন-উপবন, নদী-নির্মার অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফল মূল য়াহা কিছু পাই, তাহাই ধাই। রাত্রিতে য়ে দিন প্রাম পাই, সে দিন কাছারও ছারে পড়িয়া থাকি। যে দিন প্রাম না পাই, সে দিন গাছতলায় ভইয়া থাকি। মনে করিলাম, 'আমাকে বাব ভল্লুকে কিছু বলিবে না, তার জক্ত কোনও চিস্তা নাই। আমাকে য়ি বাব ভল্লুকে থাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে, য়ে এ ঢ়ঃখ সব ভোগ করিবে গ'

"এইরপে চারি দিন কাটিয়া গেল। আমাদের গ্রাম হইতে বে উচ্চ পর্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধ্যা বেলা আমি সেই পর্বতের নিম্ন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্বতিটী এই; যাহার ভিডর এক্ষণে আমরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন আনাহারে ক্রেমেই চ্র্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, আগত প্রাতঃকালে আরও অধিক চ্র্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাজি চলি, সকাল বেলা গ্রামে গিয়া পৌছিব। এইরপ ভাবিয়া,

সে রাত্রিতে আর বিপ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম: রাত্রি এক প্রহরের পর চক্র অন্ত যাইলেন, স্বোরতর অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় ব্রুনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্নে যাই একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বাম দিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া, অতি কুটে বনেব ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্ত কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর বুলিড়ে পারি না। পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়, সম্মুখে একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটা দেখিযা আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনবায় প্রাণেব সঞ্চার হইল। ভাবিলাম অবশ্য এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না প'ই. এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া, ভৃষিত চাতকেব স্থায় ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে ধাইলাম। হা অদৃষ্ট। গিড়া रिंचिनाम, मन्दित एवं नार्ड, एवती नार्ड, जन मानव नार्ड। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ভগ্ন ; ভিতর ও বাহির বম্ম রুক্ষ-লতায় बाष्ट्रांपिछ। वहकाल इटेए जन मानरवत रम शास পদार्शन दश নাই। 'হা ভগবন! তোমার মনে আরও কত কি আছে, (मिथे!' এই विलिया नीर्च नियाम किलाया मिटे थान ज्यामि শুইয়া পড়িলাম।"

# কাদশ পরিচ্ছেদ।

#### ভুত কোম্পানি।

থেত ন,—রাত্রি প্রায় হই প্রহর ইইয়াছে, অতিশ্র প্রাচি নার একট্ নিলার আবেশ ইইয়া আসিতেছে, এ লিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ ইইছে লা হিয়া দেখি না, ভীষণাকার শ্বেত্বর্ণ এক মড়ার মাথা। একটা নাটা ইইতে অন্ত পেটার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। কন্ধাবতী! ভয় আমার শরীরে কথনও নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাশু দেখিয়া আমার শরীর কেমন একট্ রোমাঝিত ইইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মড়ার মাথাটা, লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত পেটা গুলি উঠিল, তাহার পর ভাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপন্থিত ইইল। আমার নিকট আসিয়া উপন্থিত ইল। আমার নিকট আসিয়া একটা লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সম্মুখে শৃত্যেতে দ্বির ইইয়া কিছু ক্ষণের নিমিন্ত আমার পানে চাহিয়া রহিল। সেই খানে থাকিয়া আকর্ণ হা করিয়া দন্ত পাতি ভূইটা. বাহির করিল।

এইরপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—
- "বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না ?"

আমি উত্তর করিলাম,—"রক্ষা করুন, মহাশয় ৷ আপনারঃ

পর্যান্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না।

জুংখে, আমি বড়ই উংপীড়িত হইয়াছি।

আমাকে আর জানাতন করিবেন না।"

আমার কথায় মুগুনীর আরও ক্রোধ হই করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি বুলা না না ? স্টংরেজি পড়িয়া তুমি না কি ভূত মানো না ?"

আমি বলিলাম,—"ইংরেজি-পড়া বারুরা ভূত ম কি আপনার রাগ হইরাছে ? লোকে ভূত না মানি নাদের অপমান বোধ হয় ?"

মড়ার মৃও উত্তর করিল,—"রাগ হইবে না তো কি, বিরীর দীতল হইবে নাকি? লোকে ভূত না মানিলে, ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্য্যাদা বাড়ে না কি? কেন লোকে বলিবে 'বে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজ্লি-পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একেবারে উড়াইয়া দিবে? দেবতাদিগকে তো তোমরা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়! বটে!"

ছঃধের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগঁকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মৃথ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্কে জানিতাম ; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের স্থাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও . গুনি নাই। আমার তাই হাসি পাইল।

#### ভাগে ভুত।

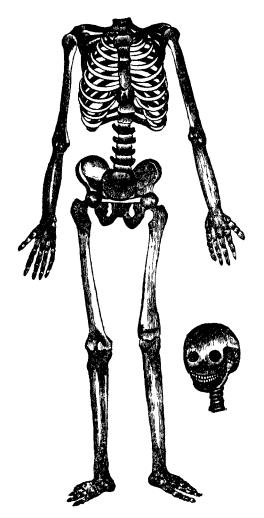

স্বল স্কেলিটন এবং কোং।

(242)

আমি বলিলাম,—"হাঁ মহাশর। ইংরেজি-পড়া বাবুদের এটা গ্লায় বটে।"

আমার কথায় মড়ার মাথা কিছু সন্তপ্ত হইল, আনেকটা ভাহার রাগ পড়িল। মুণ্ড বলিল,—"তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরেজি-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নাস্তিক নও! তোমার মাধায় টিকি আছে ?"

অন্মি বলিলাম,—"না মহাশয়! আমার মাথায় টিকি নাই।"

মুগু বলিল,—"এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর ভন, ইংরেজি-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুন-রাম ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, আমরা সে সমৃদম আয়োজন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। যেখানে সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তুক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বাহির করিব। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমরা একটী কোম্পানি শুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাখিয়াছি, 'শ্বল ম্বেলিটন এও কোং'।"

কন্ধাবতী! তোমার বোধ হয়, মনে থাকিতে পারে ষে, "ক্ষল" মানে মনুষ্যের মাধার খুলি, আর "ক্ষেলিটন" মানে কন্ধাল, অর্থাৎ কিনা অন্থি-নির্মিত মনুষ্য শরীরের কাটামো। মৃণ্ড ষাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, ইংরেজি-পড়া লোকেরা যাহাতে ভূতের অন্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে যাহাতে ভূতের উপর বিশাস হয়, ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত খুলি, কন্ধাল প্রভৃতি ভূতগণ দল-বন্ধ হইয়াছেন।

ষ্কল অর্থাৎ সেই মড়ার মাথাটী আমাকে পুনরায় বলিলেন,—

"আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাধিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজি-নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান ? তাহা হইলে পদার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাদ জনিবে। যদি নাম রাখিতাম, 'খুলি, কদ্ধাল এবং কোম্পানি,' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাওনা ? যে যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যার ও চট্টোপাধ্যায় মহাশ্যেরা জুতা কি শরাপ কি ছাম বা শৃকরের মাংসের দোকান করেন, তথন সে দোকানের নাম দেন, 'লংম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া শত সহস্ৰ বার ঠকিয়া, দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রজ পিংক্তজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর कथा लाटक विश्वाम करत ना। आवात एनथ, व्यटमत कथा वल, শান্ত্রের কথা বল, বিলাতি সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাছও করে না। এই সকল ভাবিয়া চিস্তিয়া আমাদের কোম্পানির নাম দিয়াছি 'স্কল, স্বেলিটন এণ্ড কোং'। স্বেলিটন ভায়া ঐ **থা**নে দাঁড়াইয়া আছেন। এস তো, স্বেলিটন ভায়া একটু এদিকে এস তো!"

হাড় ঝমৃ ঝমৃ করিতে করিতে স্বেলিটন আমার নিকটে আসিলেন। সর্কাশরীরের অন্থিকে স্কেলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার সমূখে যিনি আসিয়া উপস্থিত হুইলেন, তিনি দেখিলাম মুগুহীৰ ক্লেটিন।

তবন স্থল আমাকে পুনরায় বলিলেন,—"কেমন! ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো !"

আমি উত্তর করিলাম,—"পূর্ব্ব হইতেই আমার বিশাস আছে।
কারণ, স্কুতের ফুড়দন্তেই আমি এত দিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ
করিতেছি । কিন্তু মে অন্ত প্রকার ভূত। এখন হইতে আপনাদিগের মত্ত, ভূতকে মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ চক্ষের উপর দেখিয়া
আর কি করিয়া না মানি ? তার জন্ম আর আপনাবা কোনও
চিন্তা করিবেন না। হা'ন, এক্ষণে ঘরে মা'ন। রাত্রি অধিক
হইয়াছে। আশ্নাদিপের ঘরের লোকে ভাবিবে। আর, আমাকে
একটু নিজা ঘাইতে হইবে। কারণ, কা'ল প্রাভঃকাল হইতে
আবার আমাকে পথ চলিতে হইবে।"

স্থল তথন দ্বেলিটনকে বলিলেন,—"দেখিলে, স্কেলিটন ভায়া!
কোম্পানি খুলিলে কত উপকার হয়! ইংরেজি পড়িয়া এই বাবুটীর
মতি-পতি একেবারেই বিকৃত হইয়া নিয়াছিল। ছ কথাতেই
পুনরায় ইহাঁকে স্বধর্মে আনয়ন করিলাম। এক্ষণে চল,
অন্তান্ত বিকৃতমতি বাবুদিপকে অলেমণ করি। ভূতবর্গের
প্রতি মাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, চল, সেই রূপ
উপায় করি।"

স্থেনিটন হাড় কাম কাম করিলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম বে, সে কেবল হাড় কাম কাম নর। জাঁহার মুগু নাই, স্থুতরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার জাঁহার উপার নাই। তার জন্ত গারের হাড় নাড়িয়া, হাড় কামু কামু করিয়া তিনি কথা-কার্ডা কহিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কথা আমি অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম।

স্পেলিটন বলিলেন,—"যদি ইনি ভূতভক্ত শহইলেন, তবে ইহাঁকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। লোককে ভক্ত করিকত হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্মবান, অতি ভক্তিমান মহাপুরুষ হয়। অভেএব তুমি ইহাঁকে ধন দান কর। যথন দেশে পিয়া, ইনি গল্প করিবেন, তথন শত শত লোক অর্থলোভে ভূতভক্ত হইবে।"

আমি বলিলাম,—"সপ্রতি আমার অর্থের নিউান্ত প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আমি অর্থলোভী নই। ধনুদ্ দিয়া আমাকে ভূতভক্ত করিতে হইবে না। আপনাদের অর্থনোমি লইব না।"

এই কথা শুনিরা স্থল আরও প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।
তিনি বলিলেন,—"এস, আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের সঞ্চিত্ত
ধন তোমাকে দিলে, ধনের সফলতা হইটে, ধন স্থপাত্তে অর্পিত
হইবে, সে ধন দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে, সেই জন্ম তোমাকে
আমাদের সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের
সন্থ্যবহার করি নাই। এক্ষণে তোমা কর্তৃক সে ধনের সদ্ব্যবহার
হইলে আমাদের উপকার হইবে।"

স্কেলিটনও আমাকে সেইরপ অনেক অনুরোধ করিলেন : ছই ভূতের অনুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। দ্বেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্থল স্থান-বিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া বাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফল-

বুকের याहेत्सन । व्यास, कमली, भनम, (कन्द्र, পিয়াল ানা ফল সেই খানে স্থাক হইয়া ছিল। সেই ারা আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম র তাঁহারা আমাকে মুশীতল স্কৃটিক সদৃশ নিঝ'র 🐧 জলপান করিয়া আমি পিপাসা দুর न । করিলাম। তে আমরা পুনরায় চলিলাম। অল্ল কণ পরে এই পর আসিয়। উপন্থিত হইলাম। পর্দ্ধতের এক স্থানে বলিলেন,—'এই খাঁনকার বন আমা-দিগকে একট করিতে হইবে। আজ সহস্র বংসব ধরিয়া এখানে দার্পণ করে নাই।" আমরা তিন বন পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। জনে অনেক ক্লণ পরিষ্কৃত হইলে শৈথুনির ঈষং একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্বল আমি, অতি কণ্টে সেই গাঁথুনির । গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের পাথরগুলি ক্রমে খুলি এই অট্টালিকার স্নুড়ঙ্গ াহির হইয়া পড়িল। সুড়ঙ্গ-দ্বারে ভয়ন্ধরী নাকেশ ধিলাম। নাকেশ্বরী **খল খল** কল চক্ষু-কোটর বি**স্তৃত করি**য়া করিয়া হাসিল। কিন্ত তাহার দিকে কোঁপ-কটাক্ষ করিলেন, আর সে চুপ করিল। স্মুড়ম্বের পথ দিয়া আমরা এই অট্টানিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

ঙল্ বলিলেন,—"সহস্র বৎসর পুর্বের এই অঞ্চলের আমরা

এই রাজা ছিলাম। প্রতিবাসী রাজাগণের সহিত কিছুই অপরিমিত ধন অর্জন করি। জীবিত থাকিতে বাহিত করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও ধনসঞ্য করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান কিন্ত আমরা চুঃখিত ছিলাম না, বরং হেতৃ সন্তান সন্ততি দ্বারা ধনের ব্যয় টাকা গণিয়া, টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া আমরা স্বর্গ, আমাদের অবর্ত্তমানে পাছে কেহ এই ইহার উপর 'ষক্' দিলাম, অর্থাৎ ভূতিনীকে थ्रदिनी- अक्त नियुक्त कविलाम। যক্ষিণী নিয়ক্ত করি নাই। কথায় লোকে বলে বর্ উপরে যক্ষ বা যক্ষিণী কেহ নিযুক্ত করিতে হউক, আমা-দিগের ধন ঐশ্বর্থ্যের উপর যক্ প্রথমে পর্কত-অভান্তরে এই সুরম্য অট্টালিকা রাজ বাডী রিলাম। হইতে সমুদয় টাকা-কড়ি, মণি-ম <mark>-ভূষণ, ইহার ভি</mark>তর लहेया जाभिलाम। यथाविधि ক্রিয়া করিয়া, নবম য ব্বীয়া সুলক্ষণা একটা বালিকাকে করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলাম যে, এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমি এই ধনের প্রহরিণী স্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে। এক সহস্র বৎসরের মধ্যে এক কণা মাত্রও লয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইও, তথন যাহার অদৃষ্টে থাকিবে, সে এই

## ক্তা।



নাকেশ্বরী অতি স্থলরী **ভূ**তিনী।

.धत्मत्र अधिकाती इटेरव। वालिकारक এटेत्रल आएम्स कतिया, অটালিকার ভিতর একটা প্রদীপ জালিয়া, আমরা সুড়ঙ্গের দার क्रक कतिया निलाम। अनीभी एवरे निर्स्तान रहेन, ज्यात वानिकात मुद्रा रहेल, मिद्रा मि ভीषनाकृष्ठि खाँ नीर्घ नामिकी-धार्तिनी ভূতিনী হইল। ভূত-সমাজে সে জন্ম সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিত। দারে যে এই প্রহরিণী-স্বরূপ রহিয়াছে, সে সেই বিকৃতি আকৃতি ভূতিনী, যাহার বিকট হাসি তুমি এই मां छिनित्न। वालिका ना बाथिया धरने छेले **घर**ने वालक প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছু দিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হই। শক্রর তরবারি-আঘাতে (मह हरेए प्र्७ विष्क्रिः हरेगा गाग्नः कीविज शाकिरज, िहलाम এক জন মনুষ্য; মরিয়া হইলাম, চুই জন ভূত। মুণ্ডটী হইলাম णामि छन्, जात्र ४ए ही रहेलन हेनि (छनि हेन छाता। ३०३ বৎসর পূর্বের আমরা এই ধনের উপর যকু দিয়াছি। আমর এক तःभव श्रु हरेलिं भरुख तःभव भूर्व रुग्न। उद्यन नार्कभवी ध्रा ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পোষ মাসে নাকেশ্বরীর সহিত খাঁাখোঁ। নামক ভূতের শুভ বিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী স্থাপনার শশুরালয়ে চলিয়া ঘাইবে। তথন এ ধন লইলে আর তোমার কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণা মাত্র স্পর্শ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ষ্টবে। এই ধন সম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা হুই জন।

এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বৎসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।"

ভামি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনাদের কুপায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ • সম্পত্তি দিলেন, তবে এরূপ কোনও একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না তাই সন্দেহ।"

এই কথা শুনিয়া, অনেক ফণ ধরিয়া, স্কল ও দ্বেলিটনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

স্কল বলিলেন,—"এস, আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস," সকলে পুনরায় বাহিরে যাইলাম,—বনের ভিতর পুনরায় আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্থল বন খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে সামান্ত একটা ওষধীর গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন.—"এই গাছটীর তুমি মূল উত্তোলন কর।" আমি সেই গাছটীর শিক্ড তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটা গাছের আটা দিয়া সেই শিক্ডটা আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। তাহার পুর, সকলে পুনরায় আবার এই অটালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

এই খানে উপস্থিত হইয়া ত্বল বলিলেন,—"যে সকল কথা

তোমাকে আমি এখন বলি, নাযোগের সহিত শুন। আপাততঃ যথাপ্রয়োজন টাকা ল কাৰ্য্য সমাধা তোমার করিবে। যে শিক্ত তোমাকে াাম, তাহার ৩০৭ এই ালিকার ভিতর থাকিবে. বে, ইহা মাথায় থাকিলে, যতক্ষ ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবর্ধ পারিবে না। অটা-লিকার বাহিরে শিকড় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিকড়ের কিন্তু আর একটী গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তংক্ষণাং সেই জন্ত হইতে পারিবে। वााघ इटेराजर नारकभतीत देष्ठे एववजा। रत्र क्रम प्राम অটালিকার বাহিরে যাইবে, তখন ব্যাত্ররূপ ধরিয়া যাইবে। তাহা হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অটালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরিতে পারিবে। অতএব হুইটী কথা মারণ রাখিও, কোনও মতেই ভুলিবে না। প্রথম, এ এক বংসর শিকড়টী যেন কিছু-তেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্যু। তৃমি रियात थाक ना रकन, रुपारे थारनारे मृज्य । विजीय, र्याखक्र ना ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুহূর্ত কালের নিমিত্তও নিজরূপে বাহিরে থাকিবে নাঁ, থাকিলেই মৃত্যু, সেই শশুই মৃত্যু। এক বংসর পরে শিকড়টী দগ্ধ করিয়া সমুদয় ধন সম্পত্তি লইয়া (मटम ठिलां शहेरव) 
७ ७०० व
व
नतत
जिलां विकास
प्रिमा
व
व
म
व
प्रिमा
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
व
<p না লইতে, তাহা হইলে এসব কিছুই করিতে হইত না। কারণ नाटकश्रती-विक्विज धन ना लर्राल, नाटकश्रती काशात्कथ किছू वरन না, বলিতেও পারে না ।

ছাড়িয়া নাকেশ্বরী আপন্দ ।

ছেড়েয়া নাকেশ্বরী আপন্দ ।

ছেকের সহিত ধখন তাশ্ব হর কথা হয়, তখন লোকে
কত না ভাঙচি দিয়াছি

আমি জিজাসা কৰিব কাৰ্ডি কিন দিয়াছিল, মহাশ্য গ স্থল বলিলেন,—"হুমি জান না, তাই পাগলেব মত কথা জিজাসা কর। বিবাহে ভাঙচি দিলে যেমন আমোদটী হয় এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। তুমি একটা পাত্র কি পাত্রী স্থিব করিয়া বন্ধু-বান্ধব আগ্রীয-সজনেব মত জিজাসা কব; তাঁরা বলিবেন,—'দিবে দাও! কিন্দ,—' ঐ যে 'কিন্ধ' কথাটা উহাব ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যা বলি আর যা কই, ঘ্যাঘোঁৰ বিবাহে অতি চমংকাব ভাঙচি দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয়।"

আমি জিজাসা কৰিলাম,—"ভাঙচিব আবোর চমংকাৰ কি. মহাশায় ৭"

স্থল উত্তর করিলেন,—"সাত কাণ্ড,—সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই,—তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড তুমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি,—শুন। বাঁগাধোঁব সহিত্বিবাহের কথা উপন্থিত হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটী ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘাঁগাধোঁর বাটীতে সেই ভূত উপন্থিত হইলে, ঘাঁগোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদব করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত ইইলে, তিনি নিক্টস্থ একটী বিলেব জলে স্লান

## আগন্তক ভূত।



মহাশয়ের নিবাস ? আমার নিবাস এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। (১৯১)

করিতে যাইলেন। সেই থানে, প্রতিবাসী ভূতগণও পরামর্শ করিয়া স্থান করিতে যাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন, আগতক ভতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস ?' আগন্তক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমার নিবাস একঠেঙে৷ মুল্লুকের ও-ধারে, বৌ-ভুলুনি নামক আঁব গাছে।' ঘাঁ। খোঁর প্রতিবাদী ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখানে কি মনে করিয়া আগমন চইয়া**ছে ?' আগ**রুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ব্যাহেষাকে দেখিতে আসিয়াষ্টি।' প্রতিবাসী ভূতগণ তথন জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'মহাশ্য়, তবে কি বৈদাণ' আগত্ত ভূত বলিলেন,—'কেন ৰ বৈদ্য কেন হইব ? খাঁাখোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না-কি 

প্রতিবাসী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিবেন,—'না না! এমন কিছু নয়! তবে একট্ একট্ খুক্ থুক্ করিয়া কা**শি আছে, তাহা**র সহিত অন্ত অন আলকাতরার ष्ट्रिशेटक, जात रिकाम तिला यरमामास युष-वृ**रम छत्र** रहा। তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে-খাইতে ভাল হইয়া যাইবে।' এই কথা , শুনিয়া আগন্তক ভূতের তো চক্কু-ছির! আর তিনি খাঁটোর গাছে ফিরিয়া যাইলেন ন । সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত र**रेलन्। नाटकथ**तीत भागीरक मकल कथा वलिरलन्। प्रश्वक ভাঙ্গিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটী স্থলরী ভূতিনী। তাহার রূপে খ্যাখেঁ। একেবারে মৃদ্ধ হইয়াছিল। কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তার পর, মৌনত্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধক্পের ভিতর বসিয়া ছিল। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে, তাহাই স্থাবের কথা।"

আমি জিলাসা করিলাম,—"শ্লেষ্যার সহিত আলকাতরা কি ?"

স্কল বলিলেন,—"তোমাদের বেরপে রক্ত, আমাদের সেইরূপ আলকাতরা। কাশরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকাতরা বাহির হয় ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যদি আমাদিণের মত ভূতদিণের, রোগ হয়, তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায় ? আচ্চা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মবিয়া কি হয় ?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"কেন ? ভূত মরিয়া মারবেল হয় ৷ সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব থেলা করে !"

আমি বলিলাম,—"মারবেল হয়! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে মারবেল হয় কেন ?"

স্কল আমার এই কথায় কিছু রাগতঃ হইয়া বলিলেন,—"ভূল হইয়াছে! তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তার পর আমাদের মরা উচিত! এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।
আমি জানি না তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি অনুমতি করেন
তো আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—'ভূত মরিয়া যদি মারবেল
হয়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া খেলা করা তো বড় বিপদের
কথা' ৽"

স্কল উত্তর করিলেন,—"মরা ভূত লইয়া ধেলা করিতে আর দোষ কি ? হাঁ! জীয়ন্ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত ধেলা করা বিপদের কথা বটে!"

স্কল পুনরায় বলিলেন,—"তোমার সহিত আর আমাদের মিছামিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি, এখন
গিয়া কোম্পানির কাজ করি। আমরা 'ধল স্কেলিটন এবং
কোম্পানি'। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি,
সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে।
এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাং
হইবে না।"

এই বলিরা স্কল ও স্কেলিটন সেথান হইতে প্রস্থান করিলেন। অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বসিরা রহিলাম। তাহার পর কি করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশ্যক নাই। কল্পাবতী। কথা এই। এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"তবে আমিও যাই, গিরা নাকেশ্বরীর টাকা লই, তাহা হইলে আমাদের হুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে। পতিপ্রায়ণা সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি ?"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন
সময়ে এক অতি ভয়াবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপুরিত হইল।
অটালিকা কাঁপিতে লাগিল। ঘার গবাক্ষ পরস্পারে আঘাতিত
হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অটালিকা ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। প্রজ্ঞালত বাতিটী নির্মাণ হইল মা বটে, কিন্ধ অন্ধকারে আরত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কশ্বাবতী এতক্ষণ শ্যার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ছারটী উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর ছারের উপর সমুদ্র শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেশ্বরীকে তিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না!

অতি হুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, খন খন খোর গভীর শকে, খর পরিপূরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দূর হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল।

তথন কল্পাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া-চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, থেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কল্পাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পারে পড়িলেন।

কশ্বাবতী বলিলেন,—"ও গো! তুমি আমার সামীকে মারিও না। ও গো! আমি বড় হৃঃথিনী, আমি কাঙ্গালিনী কশ্বাবতী। কত হৃঃথ পাইরা আমি এই প্রাণসম পতিকে পাইরাছি। পৃথি-বীতে এই পতি ভিন্ন আন আমার কেহ নাই। ও গো! আমার সামীকে না মারিরা ত্মি আমার প্রাণ বধ কর। তোমার পারে পড়ি, তুমি আমার সামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার

## কশ্বাবতী ও নাকেশ্বরী।



দূর ! দূর ! (১৯৫)

পতিকে লইয়া আমি ঘরে যাই। তোমার যাহা কিছু টাকা লইয়াছি, সব ফিরিয়া দিব। মানুষ থাইতে যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, তুমি আমাকে থাও, তৃমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও না, স্বামীকে আমার দেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।"

নাকেশরীর পা ধরিয়া কলাবতী এই রূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকৃতি বিনতি করিতে লাগিলেন। সে খেদের কথা শুনিলে পাষাণও তাব হইয়া যায়! নাকেশরীর মনে কিল্প কিছু মাত্র দয়া হইল না, নাকেশরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কলাবতী যত কাঁদেন, আর নাকেশরী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে,—"দূর! দুরু!"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"ও গো! আমার স্থানীকে ছাড়িয়া আমি এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্থানীকে দাও, আমি এখান হইতে এখনি দূর হইতেছি। স্থামি স্থামি! উঠ! চল আমরা এখান হইতে যাই, স্থামি উঠ!"

কন্ধাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন করিয়? নাকেশ্বরী তত বলে,—"দূর, দূর !"

কন্ধাবতী উঠিয়া <sup>\*</sup> দাঁড়াইলেন। চক্ষু মৃছিলেন। তাহার পব আরক্ত-নয়নে দর্পের সহিত নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—"আমার স্বামীকে দিবে না । আমাকেও থাইবে না । কেবল—'দূর, দূর ।' মুখে অফ কথা নাই । বটে । তা নাকেশ্বরীই হও, আর যাই হও । আজ জোমার এক দিন ।"

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উমাদিনীর স্থায়, কল্কাবতী নাকেশরীকে ধরিতে ঘাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া, নাকেশ্বরী
কেবল মাত্র একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের
প্রবল বেগে কল্কাবতী একেবারে দ্বারের নিকট গিয়া পডিলেন।

কন্ধাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আব কন্ধাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

তথন কদ্বাবতী আন্তে-ব্যস্তে পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—"ওগো! তোমাকে আমি আর ধরিতে ঘাইব না, তোমাকে 'আমি মারিব না। আমি আমার সামীকে আর ফিরিয়া চাই না। এখন কেবল এই চাই যে, সামী হইতে তুমি আমাকে পৃথক্ করিও না। সামীর পদ-মুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তো আমাদের তুই জনকেই এক সঙ্গে মার, যদি খাইবে তো আমাদের তুই জনকেই এক সঙ্গে থাও। আর তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনাটী করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

এই বলিয়া কন্ধাবতী পুনরায় খরের দিকে দৌড়িলেন কোনও কথা না বলিয়া নাকেখরী আর এব আর কন্ধাবতী একেবারে পর্বতের বাহিরে খানে গিয়া পড়িলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

#### बाडि मारहव।

বনের মাঝে কন্ধাবতী একবারে নিজ্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিত-ধারা বহিতেছিল। কন্ধা-বতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন ? স্থামীর নিকট ঘাইতে পেলেই, নাকেশ্বরী আবার তাঁহাকে নিশ্বাদের দ্বারা দ্রীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িয়া কন্ধাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্থামীর পদপ্রাপ্তে পড়িয়া তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই হঃশ্ব তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি মনে মনে দ্বির করিলেন,— "আচ্চা! তাই ভাল! স্থামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদ-মুগল ধ্যান করিতে করিতে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কর্ষণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরপ চিন্তা করিয়া, কন্ধাবতী সামীর পা চুটী মনে মনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল, গুলুবর্ণ, অন্ধ আয়তন, চম্পক-কলি-সন্ধৃশ-অসুলি-বিশিষ্ট, সেই পা ছু-খানি মনে মনে খ্যান করিতে লাগিলেন। একাবিষ্ট চিত্তে এইরপ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় কন্ধাবতীর মনে একটী নৃতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"ভাল! ভূতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মনুষ্যের মন্দ করিলে, তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেক গুণী মনুষ্য আছেন, তাঁহারা মন্ত্র জানেন, তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন! কেন বা আমার স্থামীকে ভাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন ? আর, যদি একাস্তই আমার স্থামীর প্রাণরক্ষা না হয়, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব! তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিলেও আমি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব। যাহা হউক আমি আমার স্থামীকে নাকেশ্বরীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্র করিব,—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক ? আমি কি মানুষ নই ? পতির হিত-কামনায়, আমি সমুদয় জগংকে ত্ল জ্ঞান করি,—কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মনে মনে এইরপ কল্পনা করিয়া কন্ধাবতী চক্ষু মুছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া দাড়াইলেন।

কিন্ত লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জানেন না!
উত্তরমুখে যাইতে খেতু বলিয়াছিলেন, কিন্ত উত্তর কোন্ দিক্ ?
ইং রাত্তি এখনও প্রভাত হয় নাই, স্থ্য এখনও
ন নাই; তবে কোন্ দিক্ উত্তর, কোন্ দিক্ দফিণ,
তিনি জানিবেন ?

তাই তিনি ভাবিলেন,—"যেদিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে নিয়া উপস্থিত হইব। লোকাল্যে নিয়া স্থচিকিৎসকেৰ অনুসন্ধান কবিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কাল বিলম্ব কবিলে আমাৰ আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।"

বন-জন্মল গিবি-গুছা অতিক্রম কবিষা উন্নাদিনীর স্থায় কক্ষাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কত দ্ব চলিষা গেলেন, কিন্দ গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। বাত্রি প্রভাত হইল, স্থ্য উদ্য হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জন-মান্বেব সহিত ঠাহাব সাক্ষাং হইল না।

"কি কবি, কোন দিকে হাই. কাহাকে জিজ্ঞাস। কবি", কন্ধাবতী এইৰূপ চিন্তা কবিতেছেন, এমন সময সন্মুখে একটী বাঙি দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙেৰ অপূৰ্ব্ব মূৰ্ত্তি। সেই অপূৰ্ব্ব দৃত্তি দেখিবা কন্ধাবতী বিশ্বিত হইলেন। ব্যাঙেৰ মাথায হ্যাট, গাষে কোট, কোমৰে পেটুলেন। ব্যাঙ, সাহেবেৰ পোষাক পৰিয়াছেন। ব্যাঙকে আৰু চেনা যায় না। বংটী কেবল ব্যাঙের মত আছে, সাবাং মাথিযাও বংটী সাহেবেৰ মত হয় নাই। আৰ, পাষে জুতা নাই। জুতা এখনও কেনা হয় নাই, ইহাৰ পৰ তথন কিনিয়া পৰিবেন।ই সাহেবেৰ সাক্ত সাজিয়া, তুই পকেটে তুই হাত বাথিয়া, স

এই অপূর্ক মূর্ত্তি দেখিয়া, বার চুঃথেব সময়ও, কঙ্কাবতীর মূবে ঈষ: একটু হ'সি কঙ্কাবতী, বুক্তিই করিলেন,—"ইহাঁকে আমি পথ জিজ্ঞা

ক**ন্ধাবতী** জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন দিকে ? কোন দিক্ দিয়া যাইলে লোকালয়ে গ্রিয়া পৌছিব ?" ব্যাও উত্তর করিলেন,—"হিট্ট, মিট্ট ফ্যাট"।

ককাবতী বলিলেন,—"ব্যাও মহাশর! আগনি কি বলিলেন. তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল কবিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কোন্ দিক্ দিয়া ষাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা বায় ?"

वगां विलालन, "रिम् किम् छा।"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশ্য়! আমি দেখিতেছি.—
আপনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই.
আপনি কি বলিডেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না
অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গলা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি
বুঝিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ
কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গলা
কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে
তাঁহাকে "নেটিব" মনে কল্মি স্বান দেখিলেন,—কেহ কোথাও
নাই, তথ্ন বাঙ্গলা কথা
হার সাহস হইল।
চাহিয়া, অতিশয় কুদ্ধ-ভাবে
রে তুই ? আ গেল যা! দেখিতেসাহেব
ল, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই।
হব বি

वारि-मार्ट्य

কল্পাবতী বৰি ক্যাঙ সাহেব! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা ক ক্ষণে আমে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অকুগ্রহ করিয়া

এই কথা জন্ম ব্যাঙ আরও জলিয়া উঠিলেন, আরও জোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মোলো যা! এ হতভাগা ইুঁড়ীর রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাছ হয় না। কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন ? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি ? আমার নাম, মিস্টার গমীশা"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে।
না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এফণে,
মিয়ার গমীশ! আমি লোকালয়ে য়াইব কোন দিক দিযা, তাহা
আমাকে বলিয়া দিন। আমার নাম কন্ধাবতী। বড় বিপদে
আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতিব
চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতি মাত্র
বিলম্ব আরে করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া
করিয়া বলিয়া দিন, কোন দিকু দিয়া আমি গ্রামে য়াই।"

কন্ধাবতী তাঁহাকে সাহেব বলিলেন, কন্ধাবতী তাঁহাকে মিষ্টাব গমীশ বলিয়া ডাকিলেন, সে জম্ম ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কন্ধাবতীর প্রতি ছাষ্ট হইয়া ব্যাও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি সাহেব হইয়াছি কেন, তা জান !"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"আছেল না! তা আমি লাৰি না

#### কন্ধাৰতী

মহাশর ! প্রামে কোন দিক্ দিয়া ঘাইতে কত দ্র ং"

বাঙে বলিলেন,—"দেশ লন্ধাবতী। বললে বুঝি গ দেখ লন্ধাবতী। এক দিয়া আদিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান মর্যাদা রাখিয়া, আমাকে ভয় কবিয়া, হাতী অবক্টই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আম্পর্কার কথা শুন! হৃষ্ট হাতী পাশ দিয়া মাইবে। একবার আম্পর্কার কথা শুন! হৃষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল! রাগে আমার সর্ক্ষ শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সদান্ধিত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম,—'উট্কপালী চিক্লণ-দাতী বড় ধেডিঙ্লি মোরে গ' কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লন্ধাবতী গ"

কশ্ববতী বলিলেন,—"আমার নাম 'কশ্ববতী'; 'লশ্ববতী' নয়।
আপনি উত্তম বলিরাছেন। গ্রামে ঘাইবার পথ আপনি বলিয়া
দিলেন নাণ্ তবে আমি ঘাই, আর আমি এখানে অপেফা
করিতে পারি না।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"শুন না! অত তাড়াতাড়ি কর কেন ? হুই
বার কথা শুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার
হইল না। হাতীটা উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থাক্
কী, ধর্ম্মে রেখেছে তোরে!' হাঁ কন্ধাবতী। আমার কি
াক ?''

কন্ধাবতী ভারিলেন যে এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটীরও সেই অভিমান। কন্ধাবতী বলিলেন,—"মা, না! কে্বলে আপনার থ্যাব্ডানাক? আপনার চমংক্রি নাক! মহাশয়! এই দিক্ দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয় ?"

কিছু ক্ষণের নিমিত্ত ব্যাও একট্ চিন্তায় মগ্ন হইলেন কন্ধাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কথন পথ বলিয়া দেন, মেই প্রতীক্ষায় একাগ্র-চিত্তে কন্ধাবতী ব্যাঙেব মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির পঞ্চীর ভাবে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে বাঙ বলিলেন,—"তবে বোধ হয়, কথার মিল করিবার নিমিত্ত তাহী আমাকে 'থ্যাব্ডা-নাকী' বলিয়াছে। কারণ, এই দেখ না ? আমার কথায়, আর হাতীর কথায় উত্তম মিল হয়—

উট্-কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে ? থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্ড়া-নাকী ধর্মে রেখেছে তোরে !

কন্ধাবতী! কবিতাটী খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না ?
কিন্ধ ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাব্ডা নাকের কথা আছে।
তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনিলে তো এখন ? হাতির
একবার আম্পের্ধার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না
হইলে লোকে মান্ত করে না। সেই জন্ত এই সাহেবের পোষাক
পরিয়াছি। কেমন ? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইক
তা ? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, বিক্

করিবে। বখন রেল গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তথন সে গাড়িতে অন্থ লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাড়াইব। সকলে উকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া ঘাইবে, আব বলিবে, 'ও গাড়িক্টিত. সদহেব রহিয়াছে!' কেমন কম্বাবতী! এ প্রামর্শ ভাল নয় গ"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"উত্তম পরামর্শ! এফণে অনুগ্রহ করিযা পথ বলিয়া দিন্! আর যদি না দেন, তো বলুন আমি চলিয়া যাই।" কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিলে?"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব ? গ্রাম এখান হইতে কত দূব ? ঝত ক্ষণে সেথানে গিয়া পৌছিব ?"

ব্যাঙ জিজ্ঞাদা করিলেন,—"তুমি ত্রৈরাশিক জান ?" কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"অল অম জানি।" ব্যাঙ বলিলেন,—"তবে শ্লেট পেন্দিল নাও।"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! এ সময়ে আমার সহিত বিদ্রুপ করিবেন না। শোক-সাগরে আমি এখন নিমশ্ব। হুঃখে এখন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। আমার সহিতৃ এখন অধিক কথা কহিবেন না,। গল করিবার আমার এ সময় নয়। পথ বলিয়া ঘাই। পতির প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রতিকার করি।" তর করিলেন,—"আমি বিদ্রুপ করি নাই। অন্ধ না করিয়া বলি,—তুমি কত ক্ষণে গ্রামে গিয়া পৌছিবে গ তোমার কাছে শ্লেট পেনসিল না থাকে তো মুখে মুধে কৰিলেই হইবে। তবে একবার লাফাও দেখি! এক লাফে কতদ্র ষাইতে পার দেখি! এই গুলি সব ত্রৈরাশিকের রাশি। এই গুলি পাইলে হিসাব করিয়া বলিব,— তুমি কতক্ষণে লোকা-লয়ে পৌছিতে পারিবে। কারণ, সকলকার লাফ তো আর সমান নয়!"

কল্পাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাদিগের মত আমরা লাফাইয়া পথ চলি না। আমি লাফাইতে জানি না।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ঐ তো দোষ! এখন ত্রৈরাশিকের রাশি কোথা পাই ? কদ্ধাবতী! তুমি তার কিছু সন্ধান জান ? মাটীব ভিতর গর্ভে তো নাই ? গাছের কোটরে তো নাই ? কদ্ধাবতী! তুমি গিয়া ত্রৈরাশিকের রাশি তিনটীকে ধরিয়া আনিতে পার ?"

কল্পাবতী বলিলেন,—"আমি তা জানি না, আমাকে আপনি পথ বলিয়া দিন্

।"

ব্যাও বলিলেন,—"তবে এই অঙ্কটা কষিয়া আমাকে উত্তব বল। যদি হুই জন লোকে হুই দিনে এক হাত প্রাচীর গাঁথে, তাহা হুইলে হুই হাজার লোক এক হাত প্রাচীর কত দিনে গাঁথিবে ?"

ক ক্ষাবতী একট্ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"উত্তর—ৄঃ, এক দিনের পাঁচশত ভাগের এক ভাগ।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ভূল! যদি চব্বিশ ষ্টায়ও দিন ক্রিতাহ। হইলে তোমার উত্তরে তিন মিনিট হয়। গাঁখিতে

হইবে,—এক হাত প্রাচীর; এ হু'হাজার লোক দাঁড়ায় কোধা ষে, তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা করিবে ?"

কন্ধানতী মনে মনে করিলেন,—"সত্য বটে, এ হুই সহস্র লোক কোথায় দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাঁথিবে ?" .

তাহার পর ব্যাঙ বলিলেন,—"যখন এ অপ্টী ভাল করিয়া ক্ষিতে পারিলে না, তখন আর একটী অস্ক তোমাকে করিতে হইবে। মনে কর যে, আমার একটী আধুলি আছে। আমি সেটী এক জনকে ধার দিলাম। কিস্তিবন্দী করিয়া সে ধার শোধ দিবে,—তাহার সহিত এইরপ নিয়ম হইল, প্রতিদিন হিসাব হইবে, যাহা কিছু বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্জেক দিয়া যাইবে। ক্ষাবতী। বল, কর দিনে সে আমার আধুলিটী পরিশোধ করিবে ?"

কদ্ধাবতী বলিলেন,—"এটী সহজ আঁকি। ছয় দিনে সমুদয় শোধ হইয়া যাইবে।"

ব্যাঙ বাললেন,— "আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হুইয়াছে। আচ্ছা, কি করিয়া ছয় দিনে শোধ যাইবে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল।"

কশ্বাবতী বলিলেন,— "আধুলির অর্দ্ধেক চারি আনা, প্রথম ারি আনা দিবে। বাকি রহিল,— চারি আনা। চারি র্দ্ধিক হুই আনা, দ্বিতীয় দিনে সে হুই আনা দিবে। লে,— চুই আনা। হুই আনার অর্দ্ধেক এক আনা, ন সে এক আনা দিবে। বাকি রহিল,—এক আনা। এক অনার অর্দ্ধেক হুই পর্মা, চতুর্থ দিনে সে হুই প্রমাদিবে। বাকি রহিল,—হুই প্রমা। হুই প্রমার অর্দ্ধেক এক প্রমা, প্রুম দিনে সে এক প্রমা দিবে। বাকি রহিল,—এক প্রমা। ষষ্ঠ দিনে সেই প্রমাটী দিয়া দিলেই সব শোধ হইয়া যাইবে।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"তাহা কি করিয়া হইবে ? ষষ্ঠ দিনে সে প্রাপুরি এক পয়সা দিবে কেন ? যাহা বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্দ্ধেক দিবে তো ? এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পবদিন স-কড়া, তার পবদিন তার অর্দ্ধেক, পরদিন তার অর্দ্ধেক, পরদিন তার অর্দ্ধেক,

অতি চমংকরে স্থমিষ্ট কাল্লা-মূরে ব্যাও এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগে ! মা গো! এ যে আর কথনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটা যে আর কথন প্রাপ্রি হবে না গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো! জ্যাচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্কান্থ গেল গো! ওগো আমার যে ঐ আধুলিটা বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইরা মানুষে যে কওঁ ঠাটা করে গো! 'ব্যাঙের আধুলি,' 'ব্যাঙের আধুলি' বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! আমার কি হ'ল গো!"

্ব্যাঙ স্থর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইরূপে উল্লেখ্য কাঁদিতে লাগিলেন। কন্ধাবতী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলে कक्कावजी विलित्सन,—"महाभाषः! काँ पिरवन ना, চুপ करून. रेथिंग थक्नन।"

ব্যাঙ পুনরায় স্থ্র তুলিলেন,—"ওগো! আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!"

কন্ধাৰতী বলিলেন,—'ছি মহাশয়! চুপ করুন, কাঁদিতে নাই। আপনি সাহেব মানুষ। কত আধুলি আপনি উপাৰ্জ্জন করিবেন।"

ব্যাঙ পুনরায় স্থর ধরিলেন,—"ওগো! জুযাচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বন্ধ গেল গো! ওগো মা গো!"

কল্পবিতী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, হাতে নুথে জল দিয়া শাস কবিলেন।

অবশেষে ব্যাঙ আধ-কান্ন। সুনে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন,—"ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম,—হই দণ্ড বসিয়া তোমার সঙ্গে গল্প-গাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোক-নিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো। ওগো ভূমি ঐ দিক্ দিয়া যাও গো; তাহা হইলে লোকালয়ে পৌছিতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিবে না গো! ওগো তোমরা যে আমা-দের মত লাফাইতে পার না গো! ওগো' তোমরা যে গুটি-

কা বাও গো! ওগো ভোমাদের চলন দেখিয়া আমার পার গো! ওগো ভোমাদের চলন দেখিয়া আমার বে না গো! ওগো ভূমি বে মেরেটী ভাল গো! ওগো শিধিয়া ভূমি যে মদ্দা-মেয়েমানুষ হওনি গো! ওগো

### মদা-মেয়ে নও গো।

२०৯

হুমি যে ধীব, শান্ত, লজ্জানীলা পতিপ্ৰাষ্ণা গো। ওণো।

হুমি যে মদ্দা-মেষেমানুষ কি মেযে জ্যাটা নও গেণ। ওগে। আমাব

শে আগ্লিটা এইবাৰ জন্মেৰ মত গেল গে। ওগে। আমাব

বি চইল গো। ওগো মা গে।"

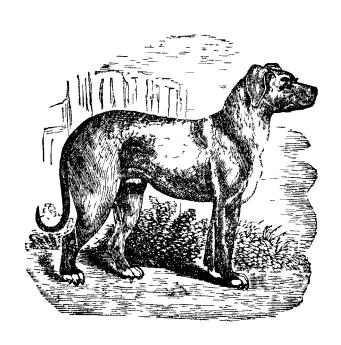

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

#### পচাত্ৰ ।

কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"একে আপ দার তুঃথে মরি, তাহাব উপর এ আবার এক হালা। যাহা হউক, ব্যাঙের কান্ন। এখন একট্ থামিষাছে এই বাব আমি যাই।"

ব্যাঙ ষেত্রপ বলিখা দিলেন, কদাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন।
চলিতে চলিতে সক্ষা হইযা গেল, তব্ও বন পার হইতে পাবিলেন না। যখন সক্ষা হইযা গেল, তথন তিনি অতিশ্য এাস্থ
হইয়া পড়িলেন, আবে চলিতে পাবিলেন না। বনের মাঝখানে
এক খানি পাথ্যেব উপব বসিষা কাদিতে লাগিলেন।

পাথবের উপব বসিয়া কম্বাবতী কাদিতেছেন, এমন সময মহমন্দ মধুর ভানে গুনগুন করিয়া কে তাঁহার কাণে বলিল --"তোমবা কারা গাণ ভূমি কাদের মেয়ে গাণ্"

কন্ধাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অব-শেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটী অতি ক্ষুদ্র মশা তাঁহার গণে এই কথা বলিতেছে। মশাটীকে ভাল করিয়া নিরী-যা দেখিলেন যে, সেটী নিতান্ত বালিকা-মশা।
বৈতী উত্তর করিলেন,—"আমি মানুষের মেয়ে গো। আমার মশা-বালিকা গলিলেন,—"মান্তবের মেরে! আমাদের থাবাব ? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন ? থাই বটে, কিন্তু মান্ত্র কখনও দেখি নাই। আমগা ভদ্র-মশা কি—না ? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কখনও মান্ত্র দেখি নাই। কিরপ গাছে মানুর হয়, তাও আমি জানি না। কৈ ? দেখি দেখি! মানুর আবার কিরপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কন্ধাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উডিস্ফা দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মশা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন;— "হুমি ধাড়ি মানুষ নও, বাচ্ছা মানুষ,—না?"

কঙ্কাবতী উত্তর কবিলেন,—"নিতান্ত ছেলে-মানুষ নই, তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"আমার নাম, কন্ধাবতী!"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। আমার নাম, কেবতী ! ছেলেবেলা রক্ত থাইয়া পেটটী আমার টুপ্টুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাথিয়াছেন,—রক্তবতী। আমাদের হুই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর ক্**ষাব্তী**, এস ভাই! আমরা হুইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কদ্ধাবতী বলিলেন,—"আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি।

এখন স্বোর মনোত্ত্বে আছি। আমি এখন পতিহারা

ভূমি বালিকা; সেসব কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইয়া আহলাদ-আমোদ করি, এখন আমার সে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন,—"তুমি পতিহারা সতী! তার জন্ম আর ভাবনা কি ? বাবা বাড়ী আন্থন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন! এখন এস ভাই! কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি ? আমি পচা-জল বড় ভালবাসি। যেখানে পচা-জল থাকে, মনের স্থে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই,—পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত খেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পচাজল' পাতাইব। তুমি আমার 'পচাজল', আমি তোমার 'পচাজল'! কেমন! এখন মনের মত হইয়াছে তো ?"

কস্কাবতী ভাবিলেন,—"ইহাদের সহিত তর্ক করা র্থা। বুড়ো মিনসে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এতো একটী সামাস্ত বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের যাহা ইচ্ছা হয়, করুক; আর আমি কোনও কথা কহিব না।"

কক্ষাবতী দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আচ্চ্যা, তাহাই ভাল! আমি তোমার পচাজল, ত্মি আমার পচাজল। হা ক্রানীখর! হে হৃদর দেখতা! তুমি কোথায়, আর আমি সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা!" কথা বলিয়া কক্ষাবতী বার বার নিখাস ফেলিতে লাগিনার কাঁদিতে লাগিলেন।
সলের হৃঃখ দেখিয়া মশা-বালিকাটীরও হৃঃখ হুইল।

ষশা-বালিকাটী বুঝিতে পারেন না বে, তাঁর পচাজল এত কাঁদেন কেন ? গুন্ গুন্ করিয়া কন্ধাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তোমার, ভাই! আর হুটীপা কোথায় গেল ? উপরের হুটী পা আছে, নীচের হুটী পা আছে, মাঝের হুটী পা কোথায় গেল ? ভান্দিয়া নিয়াছে বুঝি ? ওঃ! সেই জন্ম ভূমি কালিতেছ ? তার আবার কালা কি, পচাজল ? থেলা করিতে করিতে আমারও একটী পা ভান্দিয়া নিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টী পুনরায় গজাইতেছে। তোমারও পা সেইরপ গজাইবে, চপ কর,—কালিও না!"

কস্কাবতী বলিলেন,—"আমাব পা ভান্ধিয়া যায় নাই। তোমা-দের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরপ। পায়ের জন্ম কাদি নাই।"

মশা-বালিকা পুনরায় গুন্গুন্ করিয়া উড়িতে লাগিলেন।
চারিদিকে ঘুরিয়া, কঙ্কাবতীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যক্ষ সমুদয় নিরীক্ষণ
করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কন্ধাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—"একি ভাই, পচাজল! সর্ব্যনাশ!" তোমার নাক কোথায় গেল ? তোমার নাকটী কে কাটিয়া নিল ? আহা! তোমার নাক নাই তো ধাবে কি দিয়া ?"

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কন্ধাবতী তাহা প্রথম ব্যারিকেন না। পরে বুঝিলেন যে, সে ভঁড়ের কথা ব্যাহিত।

কঙ্কাবতী মনে করিলেন যে, "এ মশা-বালিকাটী নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় নাই।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"পচাজল! আমাদের নাক এইরূপ। তোমাদের নাক যেরূপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়। আমরা নাক দিয়া খাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই।"

রক্তবতী বলিলেন,—"আহা। তবে, পচাজল। তোমার কি ত্রদৃষ্ট, যে আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখায়, দেখ দেখি ? জলের উপর গিয়া আমি আমার মুখ খানি দেখি, আর মনে মনে কত আহ্লাদ করি। মা বলেন যে, 'বড় হইলে আমার রক্তবতী একটী সাক্ষাৎ স্করী হইবে।' তা ভাই পচাজল। তোমাকেও আমি স্করী করিব। বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটী টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তখন ডোমাকে বেশ দেখাইবে।"

কস্কাবতী ভাবিলেন,—"আবার সেই নাকের কথা। নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল। ব্যাঙ বলিয়াছিল, এই মশা-বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। তার পর সেই নাকেশ্বরীর নাক। উঃ। কি ভয়ানক।"

কঙ্কাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন,— এই খোর ছুঃখের
মি বড় বিপদেই পড়িলাম। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে
কংসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না,—ওখানে
খানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম জালাতনে
ব্যাঙ্কের হাত এড়াইতে না এড়াইতে মশার হাতে

আসিয়া পডিলাম। মশাব একবতি মেবেটী হো এই বঙ্গ কবিতে-ছেন, আবাৰ ইহাঁৰ বাপ বাড়ী আসিয়া যে কি বঙ্গ কৰিবেন গ তা তো বলিতে পাৰি ন।"

বক্তবতী বলিলেন,—"ঐ যে পাত'টী দেখিতেছ, পচাজল। যাব কোণটী কৃকতে বহিনাছে ও উহাব ভিতৰ আমাদেব ধব। আমাব মা'বা উহাব ভিতৰে আছেন। আমাব তিন মা। বাবা চবিতে গিণাছেন। বাবা এখনি কত খাবাব আনিবেন। ঘাই, মা'দেব বলিয়া আসি যে, আমাৰ পচাজল আসিয়াছে।"

এই विनया वक्तवती चरवत पिरक छेडिया शिर्लन।

অন্ধ্রকণ পবে বক্তরতী পুনবাব দিবিবা আসিয়া বলিলেন,—
"পচাজল। মা তোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ। চল, আমাব মা'ব
সঙ্গে দেখা কবিবে।"

কশ্বাবতী কবেন কি ? খীবে ধীবে উঠিলেন। মশাদেব খব, সেই কোকড়ানো পাতাটীৰ কাছে যাইলেন।

একটী নবীনা মশানী কৃঞ্চিত প্রকোণ হইতে ঈষং মুখ বাডাইষা বলিলেন,—"হা গা বাছা। তুমি আমাব বক্রবতীব সহিত পচাজল পাতাইষাছণ তা বেশ কবিষাছ। বক্রবতী আমাদেব বড় আদবেব মেষে। কর্ত্তাব এত বিষয-বৈভব, তা আমাব এই বক্রবতীই তাঁব একমাত্র সন্তান। তা, হাঁ গা বাছা। বক্রবতী, কি তোমার পতিব কথা বলিতেছিল গ কি হইষাছে গঁ

কন্ধাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো আৰি হঃধিনী! আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই, তবে এ ছাব প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আমার পতিকে নাকেশবী খাইয়াছে। পতিকে বাচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালণে ঘাইতেছি। সেথান হইতে ভাল চিকিংসক্ আনিব, আমার দামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পাবি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমবা আমাকে একট্ যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা ছইলে আমাব বড় উপকার হয়।"

মশানী বলিলেন,—"ছেলে মাত্ৰ, বালিকা তুমি. তোমাব কোনও জ্ঞান নাই! একে আমবা জীলোক; যে-দে মশাব গাঁ! নই. গণ্য মাত্ত সম্বাত মশাব গ্ৰী; তাতে আমবা পদ্দানশীন! আমাদিগের কি মরের বাছিরে যাইতে আছে, বাছা ? না.— আমবা পথ-ঘাট জানি ? ত্মি কাঁদিও না কিন্তা বাড়ী আফুন. কর্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের ক্ট্ম.— বক্তবতীর পচাজল। যাহা ভাল হয়, তোমার জন্ত কর্ত্য অবশাই কবিবেন। তুমি একট্ অপেকা কর।"

কস্কাবতীর সহিত যিনি এতক্ষণ কথা কঁহিতেছিলেন, তিনি মা;—মশার ছোট-রাণী। এইবার মশার বড়-রাণী পাশ মুধ বাড়াইলেন।

> ানী বলিলেন,—"ওটা একটা মাতুষের ছানা, বুঝি ? দু পুষিব। আমার ছেলে-পিলে নাই; অনেক দিন

ধবিষা আমাৰ মনে সাধ আছে যে, জীব জন্ত কিছু একটা পৃষি। তা ভাল হইষাছে, ঐ মানুষেৰ ছানাটা এখানে আসি-বাছে, ওটাকে আমি পুষিৰ। কিছু বড হইষা গিবাছে সত্য, তা যাই হউক, এখনও পোষ মানিবাৰ সময় আছে। মানুষে, ভানিবাছি, মেষ, ছাগল, পাষৰা এই সৰ খায়, আবাৰ সাধ কবিষা তাদেৰ পোষে। এই মানুষেৰ ছ নাটাকে পুষিলে, ইহাৰ উপৰ আমাৰ মাষা পডিবে। ইহাকে খাইতে তখন আৰ আমাৰ ইচ্ছা হইবে না।"

মেজ-মশানী আব একপাশ দিয়া উ কি মাবিষা বলিলেন —
"দিদি। তোমাব যেমন এক কথা। মানুষেব ছানাটাকে যদি
পুষিবে তো য'তে কাজে লাগে, একপ কবিষা পুষিষা বাখ।
মানুষে যেকপ ভূবেব জন্ম গক পোষে, সেইকপ কবিষা ইহাকে
ঘবে পুষিষা বাখ। কতা কতদ্ব হইতে বক্ত লইষ। আসেন।
আনিতে আনিতে বক্ত বাদি হইষা যায়। মানুষ একটী ঘবে
পোষা থাকিলে, যখন ইচ্ছা হইবে তথন টাট্কা বক্ত খাইতে
পাইব।"

বক্তবতীব মা বলিলেন,—"তোমাদেব সব এক কথা। সব তা'তেই তোমাদেব প্রযোজন। ছেল্লে-মানুষ, বক্তবতী, মানুষেব চানাটীকে পথে কুডিয়া পাইয়াছে; পুষিতে কি খাইতে মে তোমাদিগকে দিবে কেন? ছেলেব হাতেব জিনিস্টী তোম্বা কাড়িয়া লইতে চাও! তোমাদেব কিরপ বিবেচনা বস বিশিষ্টি। আসুন, আজ কর্ত্তা আসুন, তাঁহাকে সকল কথা বিশিষ্ট সংসারে আর আমি থাকিতে চাই না। আমাকে তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইরা দিন্। আমার বাপ ভাই বাঁচিয়া থাকুক, আমার ভাবনা কিসের 
থ আমি ছন্নছাড়া আঁটকুড়োদের মেরে নই। আমার চারি দিকে সব জাজলামান।"

বড়-মশানী বলিলেন,—"আঃ মর্! ছুঁড়ীর কথা শুন! বাপ-ভাইয়ের গরবে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না। বাপ-ভাইয়ের মাথা খাও।"

এইরপে তিন সপত্নীতে ধুরুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল।
কঙ্কাবতী অবাক্! কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—"ভাল কথা। জীবজন্তুর মত ইহারা আমাকে পুষিতে চায়।"

তিন সতীনে ঝগড়া ক্রমে একটু থামিল। কখন মশা বরে আদিবেন, সেই প্রতীক্ষায় কঙ্কাবতী সেই খানে বসিয়া রহিলেন। অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

কশ্বাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা! তোমাদের কর্তার এত বিলম্ব হইতেছে কেন ৮"

ছোট রাণী বলিলেন,—"বাঁশ কাইছেন, ভার বাঁধছেন, রক্ত নিয়ে আসছেন পারা।"

অর্থাৎ কিনা,—কর্ত্তা হয় তো আজ অনেক রক্ত পাইয়াছেন।

আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া ভার

করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব সেইজন্ম হইতেছে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা

ন না।

কদ্ধাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কর্তা কথন্ আসিবেন গাণু বড় যে বিলম্ব হইতেছে!"

এবার মধ্যম-মশানী উত্তর দিলেন,—"হুঁষের ধোঁ। কুলোর বাতাস, কোণ নিয়েছেন প্রাবা!"

অর্থাৎ কিনা,—চরিবার নিমিত্ত কর্তা হয় তো কোনও লোকের খরেব ভিতব প্রবেশ করিয়াছেন। সে লোক তুষের অন্ধি করিয়া, তাহার উপর স্থর্গের বাতাস দিয়া, ঘর ধূমে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কর্ত্তা গিয়া ঘরের এক কোণে লুকায়িত হইয়াছেন, বাহির হইতে পারিতেছেন না। সেইজ্রভ্য বিলম্ব হইতেছে। একট্ ধূম কমিলে বাহির হইয়া আসিবেন।

কশ্বাবতী আবার অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।
তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ গা! তিনি তো
এখনও এলেন না। আর কত বিলম্ব হইবে?"

এইবার বড়-মশানী উত্তর করিলেন,—"কটাস কামড়, চটাস চাপড়, ম'রে গিয়েছেন পারা!"

অর্থাৎ কিনা,—কর্ত্তা হয় তো কোনও লোকের গায়ে বসিয়া-ছিলেন। গায়ে বসিয়া যেমন কটাস করিয়া কামড় মারিয়াছেন, আরু অমনি সে লোকটী একটী চটাস্ করিয়া চাপড় মারিয়াছে। সেই চাপড়ে কর্ত্তা হয় তো মরিয়া গিয়াছেন।

"কর্ত্তা সরিয়া গিয়াছেন," এইরপ অকল্যাণের কথা ছবিশিক্ষাট রাণী কোঁস্ করিয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন,—"ড়েছির কুট বড় মুখ, তত বড় কথা! আসুন কর্ত্তা! তাঁরে বলি বি. 'ছবি মরিয়া গেলে, তোমার বড় রাণীর হাড়ে বাতাস লাগে।' তোমার মুখে চূণ-কালি দিয়া, তোমার মাথা মুড়াইয়া, তোমার মাথায় বোল ঢালিয়া, তোমাকে এখনি বিদায় করিবেন।"



## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

#### মশা প্রভু।

তিন সতীনে পুনরায় খোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চীংকার করিয়। কাঁদিতে লাগিলেন। মশার খরে কলহের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আসিলেন। খরে কলহ-কচকচির কোলাহল শুনিয়া মশার সর্ব্বশ্রীর জলিয়া গেল।

মশা বলিলেন,—"এ যন্ত্রণা আর জামার সহু হয় না। তোমাদের রুগড়ার জালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাকচিল বসিতে পারে না। যেখানে এরপ বিনাদ হয়, সেখানে
লক্ষ্মী থাকেন না,—তালুকে মনুষ্যদিগের শরীরে শোণিত শুক্ষ হইয়া
যায়। ইচ্ছা হয় য়ে, গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিষ খাইয়া মরি।
আত্মহত্যা হইয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্মের
ধর্মের আমার প্রাণটী রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমখোরের গায়ে বিদ্যাছিলাম। তাহার রক্ত কি তিক্ত! এক শুঁড়
রক্ত সব কেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ
রক্ষা হইল। মনে করিলাম,—অপবাত-মৃত্যুতে মরিব ? তাই এত
কাশু করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের আলায় এত
জালাতন হইয়াছি য়ে, বাঁচিতে আর আমার তিক্ত মারে

এইরপে মুশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। **অবশেষে** তাঁহার রাগ পড়িলে, তিনি একট় স্থন্থির হইলে, রক্তবতী গিয়া তাঁছার কোলে বসিলেন।

वक्क वर्णी विलासन,—"वावा। आगाव भाषाक्रमा आगिशा एक।" মশা জিল্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কেণু পচাজল মাবার কি ?"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—"ওগো! একটী মারুষের মেয়ে! সন্ধ্যা হইতে এখানে বসিয়া আছে। রঞ্কবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! মেয়েটী এথানে আসিয়া পর্যান্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আমি পতি-হারা সতী। আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। আমি লোকালতে ,াইব, সেথান হইতে বৈদ্য আনিয়। আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি তাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেক্ষা কর। কর্ত্তাটী বাড়ী আস্মন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপান্ন কর। যাইবে। তুমি যথম রক্তবতীর পচাজল হইয়াছ, তখন ভোমার ছঃখ মোচন ক্ষিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।' রক্তবতীর পঢ়াজল হইবে, রক্তবতী পঢ়াজলকে লইয়া সাধ আহলাদ করিবে, তোমার আর চুইটী রাণীর প্রাণে তা সহিবে কেন্ত্ র ঐ মানুষের ছানাটীকে পুষিতে সাধ হইল। ইয়া আমাকে তাঁরা, যা-না-তাই বলিলেন। তা, এখানে থাকিয়া আৰশ্যক নাই, তুমি আমাকে

পাঠাইয়া দাও। দিয়া, হুই রাণী নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে

ষর-করা কর। আমি তোমার কণ্টক হইয়াছি, আমি এখান হইতে যাই।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মালুষের মেরেটী কোথায় ?" রক্তবতীর মা • বলিলেন,—"ঐ বাহিরে বসিরা আছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায, আমি এখনি দেখাইয়া দিব।"

মশা ও রক্তবতী ছুই জনে উড়িলেন। বিষয়-বদনে, অঞ্চ-পুরিত-নয়নে, যেখানে কঙ্কাবতী বসিয়া ছিলেন, গুন্গুন্ করিয়া ছুই জনে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল। এই দেখ বাবা আসিরাছেন।"
কন্ধাবতী . এমে গাত্রোখান করিয়া মশাকে নমস্কাব করিলেন।
কন্ধাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটী
দাসের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটী, দাসের
ডগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সম্মুখে হাত বোড় করিয়া
কন্ধাবতী দণ্ডায়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কন্ধাবতী বলিলেন,—"মহ।শর। বিপন্না অনাথিনী বালিকা আমি। জনশৃত্য এই গহন কাননে আমি একাকিনী। আমি পতিহারা সতী। আমি তুঃখিনী কন্ধাবতী। প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হস্তগত হইরাছেন। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন। আমি আপনার শরণ লইলাম।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার সম্পত্তি ?"
কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! পূর্বের আমি পিতার

সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দান-বিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, অতুর, রুদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত—যাহাকে ইচ্চা, তাহাকেই তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে পিতামাতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রয় করিয়া নিশ্চিস্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহস্র দর্প-মুদ্রা লইয়া, আমাকে আমাব পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমা আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথিনী হইয়া আজ আমি বনে বনে কাদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্কে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি।"

মশ। বলিলেন,—"উত। সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ন:। তুমি কোন্ মশার সম্পতি ?'

কক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"কোন্ মশার সম্পত্তি! সে কথা তো আমি কিছু জানি না! কৈণ্ আমি তে। কোনও মশার সম্পত্তি নই!"

মশা বলিলেন,—"রক্তবতী! তোমার পচাজল দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মতা; ইহার কোনও জ্ঞান নাই। ুসঠিক, সত্য সত্য কথার ্উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি করিয়া আমি



দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিনের সম্পত্তি। যে মণা মহাশয় তোমার অধিকারী, তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয়, তুমি পলাইয়া আসিয়াছ। সেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সতা কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ! তোমার ভর নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তব দাও। আমি জিজাসা করিতেছি,— হুমি কোন মশার সম্পত্তি ? কোন মশা তোমার গাত্রে উপবিষ্ট হইয়া বক্ত পান করেন ং তাঁহাব নাম কি ? তাঁহাৰ নিবাস কোথায় ? তাঁহাৰ কয় ক্ৰী ? কয় পুত্ৰৰ ক্ষাৰ পৌত্ৰ দৌহিত্ৰ আছে কি নাণ ভাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগেব তোমার উপব কোনও অধিকার আছে কি না? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে বাখিয়াছেন, কি তোমার হস্ত-পদাদি বণ্টন করিয়া লইয়াছেনং ষদি ভূমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে সে বিভাগের কাগজ কোথায় ? মধ্যস্থ দারা ভূমি ৰণ্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমীন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে 

এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে, মাতুষের আমার অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নর-নারীগণের **एसरि मा तुक चाहि, जाहारे थात्र (क**ृ ज्द जूमि **त्रक्रव**जीत সহিত 'পচাজল' পাতাইয়াছ, সেই জন্ম তোমাকে আমি **একেবারে** किनिया लग्देर वामना कति। ठाइं। यपि ना कति, ठाश श्रहेरल তোমার অধিকারী মশাগণ আমার নামে আদালতে অভিযোগ

উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এখান হইতে তাঁহারা পুনরায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটী কথা বলি, এরপ করিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে, মশাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পতি সুথে সচ্চুলে সম্ভোগ করিতে পারেন। শীদ্রই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এক্ষণে আমার কথাব উত্তব দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি ৽"

কশ্বাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমি আপনাকে সতা বলিতেছি, আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মনুষ্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশাদিগের মধ্যে যে মনুষ্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বণ্টিত হইয়। থাকে, তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি প খবে আমি কোন্ মশার সম্পতি।"

ক্রোধে মশা প্রস্তানিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন,—"না, তুমি কিছুই জান ন!! তুমি কচি থুকীটী! গায়ে কখনও মশা বসিতে দেখা নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি তাকা! পতিহার। সতী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরপ তাড়নার ককাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। ককাবতীর পানে চাহিয়া, রক্তবতী চক্ষ্ টিপিলেন। সে চক্ষ্-টিপুনীর অর্থ এই ষে,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না! বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপ কর, বাবার রাগ এথনি পড়িয়া যাইবে।"

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। কলাবতীর কানা দেখিয়া মশা আরও রাগিয়া উঠিলেন। মশা বলিলেন,—"এ কোথাকার প্যান্পেনে মেয়েটা র্যা। ভ্যানোর্ ভ্যানোর্ করিয়া কাঁদে দেখ! আচ্ছা! যে সব কথা এতক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না, বলিলে! এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি নাণ ভাল! এই যে সব মানুষ ইইয়াছে, এই যে কোটি কোটি মানুষ ভারতে রহিয়াছে, এ সব মানুষ কেন ণ কিসের জন্ম সজিত হইয়াছে ও এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।" কলাবতী বলিলেন,—"মানুষ কেন, কিসের জন্ম সজিত

মশা বলিলেন,—"এঃ! এ মেয়েটা নিতান্ত বোকা! একেবারের বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না! এই ভারতের মারুবগুলো বড় বোকা। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। রক্তবতী শিশু বটে, কিন্ত এর চেয়ে আমার রক্তবতীর লক্ষণ্ডণে বৃদ্ধি-শুদ্ধি আছে। তৃমি বল তো, মা, রক্তবতী, ভারতের মারুষ কিসের জন্ম স্বজ্ঞিত ইইয়াছে 
?"

হইয়াছে ০ তা আমি জানি না।"

রক্তবতী বলিলেন,—"কেন বাবা! আমরা ধাব বলিয়া তাই হইয়াছে!" মশা বলিলেন,—"এখন শুনিলে ? ভারতের মানুষ কিসের জন্ম হইয়াছে তা বুঝিলে ?"

কক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। এখন বুঝিলাম।
মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের স্কুন হইয়াছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার পচাঞ্চল মানুষের ছানা বই তো নয়! মানুষদের বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই তা সকল মশাই জানে। নির্ব্বোধ মশাকে সকলে 'মানুষ' বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে,—'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা মানুষ।' তা, আমাদের মত পচাজলের বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে? আমার পচাজলকে, বাবা, তুমি আর বকিও না।"

মশা ভাবিলেন,—"সত্য কথা। মানুষের ছানাটাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা রুখা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি, হাঁগো মেয়ে! এখন তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে বল দেখি ? তা বলিতে পারিবে তো?"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম, কুস্থমআটী। মশা তংক্ষণাং আপনার অনুচরদিগকে কুস্থমদাটী
পাঠাইলেন। করুবিতার প্রভুগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ
করিলেন। দূতগণ কুস্থমদাটীতে উপস্থিত হইয়া, অনেক অন্থসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, কন্ধাবতীর অধিকারী তিনটী
মশা। তাঁহাদের নাম গজগণ্ড, বুহৎ-মৃণ্ড, ও বিকৃত-তুণ্ড। রক্তবতীর পিতার নাম দীর্ঘ-শুণ্ড। দূতগণ শুনিলেন যে কন্ধাব্তীর
অধিকারীগণের বাস 'আকাশম্থ' নামক শালবৃক্ষ। সেই থানে

যাইরা কন্ধাবতীর অধিকারীগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন। তাঁহারা দৃতগণের সহিত আসিয়া অবিলম্বে দীর্ঘ-শুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদান্থাবাদ, অনেক দর ক্যা-ক্ষির পর, তিন ছটাক নররক্ত দিয়া কন্ধাবতীকে দীর্ঘ-শুণ্ড কিনিয়া লইলেন। কন্ধাবতীকে ক্রয় করিয়া তিনি কন্থাকে বলিলেন,— "রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচাজল নাও! এ মানুষের ছানাটী এখন আমাদের নিজন, ইহা এখন আমাদের সম্পতি।"

দীর্ঘ-শুণ্ড, তাহার পব, গজগণ্ড, বুহৎ-মুণ্ড, বিকৃত-তৃত্ত প্রভৃতি মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহোদয়গণ। আমি দেখিতেছি আমাদের ষোর বিপদ উপস্থিত। ভারতবাসীগণের রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এত দিন স্থথে স্বচ্ছন্দে সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালা-পানি, এক দিকে অত্যুক্ত পর্বতশ্রেণী। জীব-জন্কগণকে যেরূপ লোকে বেডা দিয়া রাখে, ভারতবাসীগণকে এত দিন আমরা সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিলাম। ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া এত দিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীত ভাকে শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্বত উলজ্যন করিতে প্রারুত্ত হইয়াছে। এরপ কার্য্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাদীগণকে সে হুক্তিয়া হইতে নিরুত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আবার, ভারতবাসীদ্বিপের

এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আজ কাল কিছু অধিক হইয়াছে। এই দেখুন, আজ সন্ধ্যা বেলা কুস্থমখাটী হইতে একটী মত্রবা-শাবক আম্লার দারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটী আপনাদের সম্পত্তি। আজ্ঞ আপনার সম্পত্তি পলাইবে, কা'ল আমার সম্পত্তি পলাইবে। এই প্রকারে মন্ত্রেয়রা যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পতি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোলযোগ উপন্থিত হইবে। তাহার পর আবার বুঝিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল। দেশভ্রমণ করিলে মতুষ্যেরা নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মতুষ্য-দিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের यि कि क्यू छि मी लिं क्या, जाश क्या বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার, বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দারা ক্রমে তাহারা ধনবান হইয়া উঠিবে। তথন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন না করিতে পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়. এরপ উপায় সত্তর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘ-শুণ্ডের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধক্ত ধক্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘশুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘ-শুণ্ডের অতি দূর-দৃষ্টি, এরপ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অক্ত গ্রামে ঘাইতে না পারে, এরপ উপায় করা অবশ্য কর্ত্ব্য, তাহা

### মশা-প্রভু।



এবারকার শাস্ত্র<sub>।</sub> (২৩১)

সকলেই স্বীকার করিলেন। মশাগণ অনেক অনুধাবনা অনেক বিবেচনা করিয়া অনুশেষে দ্বির করিলেন, ষে পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটা ভাল বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, তবে লোকে দে বিধি প্রতিপালন করিবে, তা না হইলে লোকে মানিবে না। এইরপ পরামর্গ করিয়া সমাগত মশার্দ ভারতের মহা মহা পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, দীর্গণ্ডও তাঁহাদিগকে মশাক্ল-অনুমোদিত শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রাদি পর্যা-লোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহাপাতক হয়। দে পাপের প্রায়ণ্ডিত্ত নাই। তবে কলিকালে ভারতবাসীগণ করিবে কিং কলিকালে ভারতবাসী দিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে—

সদাক গঞ্জলিপুটাঃ ব্যংশুকাঃ পিহিতেক্ষণাঃ।
বোরান্ধ তমসে কৃপে সম্ভু ভারতবাসিনঃ॥
পিন্তু রুধিরকেষাং শাবস্তো মশকা ভূবি।
অদ্য প্রভৃতি বৈ শোকে বিধিরেষ প্রবর্তিতঃ॥

ইহার স্থুস অর্থ এই যে,—কলিকালে ভারতবাসীগণ চক্ষে ঠুলি
দিয়া, হাত যোড় করিয়া, অন্ধক্পের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর
পৃথিবার যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।
এইরপ মনের মত ব্যবস্থা পাইয়া মশাগণ পরম পরিতোষ

#### কন্ধাবতী।

লাভ করিলেন। পণ্ডিতগণ যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্ষানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্ত মশাগণও আপন-আপন দেশে প্রত্যা-ণমন করিলেন।

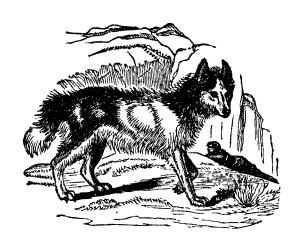

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

#### থব্র ।

দীর্ঘ-শুণ্ড মশা বলিলেন,—"রক্তবতী! এক্সনে এই মনুবর-শাবকটী তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন,—"পিতা! ইনি আমার ভগ্নী। ইহাঁর সহিত আমি পচাজল পাতাইরাছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িরাছে। পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী খাইরাছে। কাঁদিয়া কাঁদিরা পচা-জল আমার সারা হইরা গেল। যাহাতে আমার পচাজল আপ-নার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর।"

কি করিয়া কঙ্কাবতীর পতিকে নাকেশ্বরী থাইয়াছে, মশ্য আদ্যোপাস্ত সমুদয় বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। আগা-গোড়া সকল কথা কঙ্কাবতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মশা শেষে বলিলেন,—"তুমি আমার রক্তবভীর পচাজল, সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমার ক্ষেহের উদয় হইয়াছে। তোমাকে আমরা কেই আর ধাইব না। ক্ষেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে তুমি তোমার পতি পাও, সে জন্মও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার তালুকে ধর্ক্ র মহা-রাজ বলিয়া একটী মনুষ্য আছে। শুনিয়াছি, সে নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র জানে। আকাশে রৃষ্টি না হইলে. মন্ত্র পড়িয়া মেৰে সে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শিলা-রৃষ্টি পড় পড় হইলে, সে নিবারণ করিতে পারে। রৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে গারে,—এ ডাইনী কি ডাইনী নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মনুষ্য পৃথিবীতে আর দিতীয় নাই! নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সেই উদ্ধার করিতে পারিবে।"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"তবে, মহাশয়, আর বিলম্ব করিবেন
না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট ঘাই। মহাশয়! স্বামী-শোকে
শরীর আমার প্রতিনিয়তই দয় হইতেছে, সংসার আমি শৃষ্ট
দেবিতেছি। তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে, কেবল এই প্রত্যাশায়
জীবিত আছি। তা না হইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ
বিসর্জ্ঞন দিতাম।"

মশা বলিলেন,—"অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি পরিপ্রান্ত হইয়াছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও! আমার কনিষ্ঠ ভাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাঁহার পিঠে চড়িয়া আমরা সকলে এখনি ধর্মর মহারাজের নিকট গমন করিব।"

মশা এই বলিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভাতাকে ডাকিতে পাঠাই-লেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো, হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া অনেক সমাদর ও নানা রূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—"কাকা! আমি একটী মাসুষের ছানা পাইরাছি। তাহার সঙ্গে আমি পচাত্তল পাতাইয়াছি। আমি পঢ়াজলকে বড় ভাল বাসি, আমার পঢ়াজলও আমাকে বড় ভাল বাসে।"

কন্ধাবতী আশ্চর্য্য হইলেন। মশার ছোট ভাই, হাতী ! প্রকাও হস্তী ! বনের সকলে তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া ডাকে।

রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন,—"ভায়া! আমি বড় বিপদে পড়িরাছি। রক্তবতী একটী মানুষের মেয়ের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। মেয়েটী পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার ছঃখে বড় ছঃখী। আমি তাই মনে করিয়াছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিই। খর্কুর মহারাজের দ্বারাই এ কার্য্য সামিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইচ্ছা যে, এখনি খর্কুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুষের মেয়েটী পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিশয় আম্ব হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন, ভায়া, তৃমি যদি কুপা কর তবেই হয়। আমাদিগকে যদি পিঠে করিয়া লইয়া য়াও তো বড় উপকার হয়।"

হাতি-ঠাকুর-পো সে কথায় সম্মত হইলেন। কন্ধাবতী মশানী-দিগকে নমস্বার করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া কন্ধাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল। ভূমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কথনও ভূলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই, তবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, ভাই, এজনমের মত তোমার পচাজল এই বিদায় হইল।"

রক্তবতীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, রক্তবতীর চক্ষু হইতে অঞ্-বিন্দু কোঁটায় কোঁটায় ভূতলে প্তিত হইতে লাগিল।

মশা ও ককাবতী হুই জনে হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।
হাতি-ঠাকুর-পো মৃহ্মল গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে
যাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল। অতি প্রভূাষে ধর্ব্বর
বাটীতে পিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে,
ধর্ম্বর শয়া হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষয়-বদনে আপনার
দ্বারদেশে বিদয়া আছেন। একটু একটু তথনও অক্করার আছে।
আকাশে কৃষ্ণপন্দীয় প্রতিপদের চন্দ্র তথনও অক্করার আছে।
ধর্ম্বরের বিষয় মৃর্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসয় মৃর্তি
ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। চাঁদের
হাসি দেখিয়া ধর্ম্বরের রাগ হইতেছে। ধর্ম্বর মনে মনে
প্রতিজ্ঞা করিলেন ষে,—"এই চাঁদের এক দিন আমি দণ্ড করিব।
চাঁদকে যদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্ব্রের গুণ জ্ঞান, তুক তাকু, মন্ত্র তন্ত্ব, শিকড় মাকড়, সবই র্থা।"

মশা, কন্ধাবতী ও হস্তী গিয়া খর্কুরের দ্বারে উপস্থিত হই-লেন। মশাকে দেখিয়া খর্কুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত যোড় করিয়া খর্ক্র বলিলেন,—"মহাশয়। আজ প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া? প্রতি দিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার শুভা: গমন হয়। আজ দিনের বেলা কেন? ম্বরে কুটুম্ব ম্যুক্ষাৎ

# वर्ष् इ।



সেই যার সাত হাত স্ত্রী।
(২৩৬)

আসিয়াৣছেন না কি ? তাই কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, যে তাঁছার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রাচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া যাইবেন ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না, তা নয়! সে জন্ম আমি আসি নাই। কি জন্ম আসিরাছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিজাসা করি, তুমি বিষয়মুখে বসিয়া আছ কেন ? এরপ বিষয়-বদ্দে থাকা তো উচিত নয়! মনোত্বংখে থাকিতে তোমাদিগকে আমি বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের স্থায় না থাকিলে শরীরে রক্ত হয় না, সে রক্ত স্থায় হয় না। মনের স্থায় যদি আহারাদি না থাকিবে, পৃষ্টিকর, তেজধ্ব জবা সামগ্রী যদি আহারাদি না করিবে, তবে তোমাদের রক্তহীন দেহে বসিয়া আমাদের ফল কি? তোমরা সব যদি নিয়ত এরপ অন্তায় কার্য্য করিবে, তবে আমরা পরিবারবর্গকৈ কি করিয়া প্রতিপালন করি? তোমাদের মনে কি একটু ত্রাস হয় না যে, আমাদের গায়ে বসিয়া মশা প্রাকৃ স্থাকরপে রক্ত পান করিতে না পান, তাহ। হইলে তিনি আমাদিরে উপর রাগ করিবেন ?"

খর্কুর বলিলেন,—"প্রস্থা আমি শীর্ণ হইয়া যাইতেছি সত্য। আমার শরীরে ভালরূপ স্থাত্ব রক্ত না পাইলে. মহাশয় ষেরাগ করিবেন, তাইও জানি। কিন্তু কি করিব ৭ কেবল স্ত্রীর তাড়নায় আমার এই দশা ঘটিতেছে।"

মশা জিজ্ঞার্য। করিলেন,—"কেন ? কি হইরাছে ? তোমার ক্ত্রী তোমার প্রতি কিরপ অত্যাচার করেন ?"

খর্কুর উত্তর করিলেন,—"প্রভু! আমাদের স্ত্রী-পুরুষে সর্কদ!

বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে তুই তিন বার মারা-মারি প্রুর্ঘান্ত হইরা থাকে। কিন্তু চুঃখের কথা আর মহাশয়কে কি বলিব! আমি হইলাম তিন হাত লম্বা, আমার স্ত্রী হইলেন সাত হাত লম্বা। ঘণন আমাদের মারামারি হয়, তথন আমার স্ত্রী নাগর! জুতা লইরা ঠন্ ঠন্ করিরা আমার মন্তকে প্রহার করেন। আমি তত দ্ব নাগাল পাই না: আমি যা মারি, তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলম্বেই আমি কাতব হইরা পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না। তুতরাং স্ত্রীর নিকট আমি সর্ব্বদাই হারিয়া যাই। একে মার থাইযা, তাতে মনঃক্রেশে, শরীর আমার শীর্ণ হইয়া ঘাইতেছে, দেহে আমার বক্ত নাই। দে জ্লু মহাশ্য রাগ করিতে পাবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব। অব্যার অপরাধ নাই।"

মশা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, তৃমি এক কর্ম্ম কর। আজ হাতিভায়ার পিঠে চড়িয়। তুমি স্ত্রীর সহিত মারামারি কর।"

এই বলিয়া মশা ধর্ক্রকে হাতীটো দিলেন। ধর্ক্র হাতীর
পিঠে চড়িয়া, বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত বিবাদ
করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় ক্রমে মারামারি আরস্ত হইল।
ধর্ক্ব আজ হাতীর উপর বিদিয়া, মনের হথে ঠন্ ঠন্ করিয়া,
স্ত্রীর মাথায় নাগরা জুতা মারিতে লাগিলেন। আজ স্ত্রী ঘাহা
মারেন, ধর্ক্বের পায়ে কেবল সামাত্র ভাবে লাগে। বধন
তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, মশার তথন আর আনন্দের পরিসীমা

বহিল না। মশার হাত নাই যে হাততালি দিবেন, নথ নাই যে
নথে নথে ঘর্ষণ করিবেন! তাই তিনি কথনও এক পা তুলিয়া,
কথনও তুই পা তুলিয়া, নতা করিতে লাগিলেন, ও গুন গুন্
করিয়া "নারদ নারদ" বলিতে লাগিলেন। অবিলঙ্গেই আজ
থর্কুরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। থর্কুরের মন আজ
আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। খর্কুরের ধমনী ও শিরাষ প্রবলবেগে
আজ শোনিত সকালিত হইতে লাগিল। মশা, সেই ব
একই চাথিয়া দেথিলেন, দেথিয়া বলিলেন,—"বাং! অতি
স্বিত্বি, অতি স্পান্থ!"

মশা-ম্থাশরকে থর্পুর শত শত ধ্যাবাদ দিলেন, ও কিজ্ঞ উহিচ্চের শুভাগমন ইইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ' কম্বাবতী ও নাকেধুরীর বিবরণ মশা-ম্থাশয় আদ্যোপান্ত তাহাকে শুনাইলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া থর্কুর বলিলেন.— "আপনাদের কোনও চিন্ত মানই। নাকেশরীর হাত হইতে আমি ইহার পতিকে উদ্ধাব করিয় দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী, ডাইনী, সকলেই আমাকে ভয় কবে। চলুন, আমাকে সেই নাকেশ্বরীর স্বরে লইয়া চলুন, দেবি সে কেমন নাকেশ্বরী।"

মশা বলিলেন,—''এবার চল!! কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল' বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেসুন, কোথায় বিলাত; এ-খানে ও-খানে সেখানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব রেলগাড়ি করিয়া এ-দেশ, ও-দেশ সে-দেশ করিতেছ! রও, এবারকার শাস্ত্র একবার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে!" ধর্মবুর জিজ্ঞাস। করিলেন,—"এবারকার শাস্ত্রে আমাদেব গমনাগমন একেবাবেই নিষিদ্ধ হইল না কি ? গাছগাছড়া আনিতে যাইতেও পাইব না ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না। এবাবকার শান্তে লেখা আছে যে, বর হইতে তোমবা আর একেবারেই বাহির হইতে পাবিবে না। সকলকে অক্তপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়। সকলকে সেই অক্তপে বসিয়া থাকিতে হইবে। অক্তপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্লুব ঠুলিটী খুলিলে, পাপ হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে মহাপাতক। তেমু মহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। কেমন! বড় যে মব জাহাজ চড়া, রেশ চড়া, লেখা-পড়া শেখা, মশাবি কবা! এই বাব গঁ

খর্কুর বলিলেন,—"অপনারা মহাপ্রভু! যেরপ শাত্র করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে ২ইবে। আপনারা **আমাদিগের** হুজ্রা-কর্ত্তা-বিধাতা। আপনারা সব কবিতে পারেন।"

মশা, কলাবতী ও থর্কার হস্তীর পৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া কশান্তি।
মূথে যাত্রা কবিলেন। প্রায় তুই প্রহরের সময় প্রকৃতের নিক্তু
উপস্থিত হইলেন।

## পঞ্দশ পরিচ্ছেদ।

### থোকোশ :

নাকেশবী যথন খেড়কে পাইল তখন খেড় একেবারে মৃতপ্রায় হইযা পড়িলেন। জ্ঞান গে,চৰ আবে ঠাহাব কিছু মাত্র রহিল না, নিশ্বাস ঘাবা নাকেশবী যে কলাবতাকে দ্রীভূত কবিল, খেড় তাহাব কিছুই জানেন না,

খেবুকে মৃতপ্রায় কবিদা নাকেশ্বনী মনে মনে ভাবিল,—"বজ্ কাল ধবিয়া অনাহাবে আছি। ইপ্ত দেবতা ব্যান্তের প্রসাদে আজ যদি এরূপ উপাদেশ খালে মিলিল, তবে ইহাকে ভাল-কপে বন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। এমন স্থাদা একেলা খাইণা দ্প্তি হইবে না। যাই, মাসাকে গিয়া নিমন্ত্রণ কবিয়া আনি।"

মাসা আসিতে আসিতে পাছে থাদ্য প্রচিষা যায়, সেজত নাকেশ্বরী তথন থেইকে একেশাবে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী, মার্সাকে নিমরণ কবিতে ঘাইল নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়া অনেক দূর, সাত সনুদ্র তেব নদী পার, সেই এক ঠেঙো মুল্লুকেব ওধারে। সেধানে যাইতে, আবার মাসাকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে, অনেক বিলম্ব হুইল।

মাদী বুড়ো মানুষ। মাদাব দাত নাই। থেতুর কোমল মাংস

দেখিয়া মাসীর আর আহলাদের সীমা নাই। মাসীর মূখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল।

থেতুর গা টিপিয়া টুপিয়া মাসী বলিলেন,—"আহা! কি নরম মাংস! বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙাে মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ হঠেঙাে মানুষেব মাংস খাইবা উদর পূর্ণ করিব। মুণ্ডটীর ঝোল হউক, পিঠের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আডুলগুলির চড়চডি হউক, অত্যান্ত মাংস অম্বল করিয়া রাধা থাকুক, হুই দিন ধরিয়া আহাব করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।"

মাসী-বোনঝীতে এইরপ পর।মর্শ হইতেছে, এমন সম্র বাহিরে একটী গোল উঠিল। হাতীর বংশিঞ্চনি, মশার গুন্-গুন্, মানুষের কণ্ঠস্র, পর্বতের বাহির হইতে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"মাসী! সর্কানাশ হইল! মুথেব গ্রাস বুঝি কাড়িয়া লয়! ইুড়ী বুঝি ওঝা আনিয়াছে!"

মাসী বলিলেন,—"চল চল চল! দ্বারের উপর হুইজনে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াই!"

অট্টালিকার দ্বারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী পদ-প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পর্বতের ধারে স্কুঙ্গের দারে উপস্থিত হইয়া মশা, কন্ধাবতী ও ধর্ব্ব হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-প্রো কাহ্যির দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভান্ধিয়া মাছি ডাড়াইতে লাগিলেন। কথনও বা তাঁড়ে করিয়া ধুলারাশি লইয়া অপনার গায়ে পাউডার মাখিতে লাগিলেন। দোল খাইতে ইচ্ছা হইলে, কথনও বা মনের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কস্কাবতী ও খর্ক্র স্থড়ক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্থড়ক্ষের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইলেন। অট্টা-লিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় ঘারে নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসীর পদতল দিয়া সকলকে যাইতে হুইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেতুর নিকট সকলে গমন করিলেন।
সকলে দেখিলেন যে, খেতু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।
অক্সান অচৈতক্তা। শরীরে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। নিশ্বাস
প্রশাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। কদ্ধাবতা তাঁহার পদ-প্রাত্তে
পড়িয়া, পা হুটী বুকে লইয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।
খর্ষুর খেতুকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে খর্দ্ধুর বলিলেন,—"কন্তা কন্ধাবতী! ভূমি কাঁদিও না। তোমার পতি এখনও জীবিত আছেন। সত্তর আরোগ্য লাভ করিবেন। আমি এই ক্লণেই এ রোগের প্রতিকার করিতেছি।"

এই বলিয়া খর্ব্র মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, খেতুর শরীরে শত শত কুংকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানা রূপ ঔষধ প্রযোগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশৃত্য হইয়া খেত্ যে ভাবে পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিল মাত্রও নড়িলেন চড়িলেন না।

ধর্মর বিশ্বিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি হইল! আমার মন্ত

তর এরপ কথনও তো বিফল হয না! রোগী পুনজ্জীবিত হউব না হউক, মন্ত্রের ফল অল্লাধিক অবশ্যই প্রকাশিত হইরা থাকে। আজ যে আমার মন্ত্র-তন্ত্র শিকড়-মাকড় একেবারেই নিরর্থক হইতেছে, ইহার কারণ কি ?"

খর্কুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু স্থিব করিতে পারেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন,— "মশা প্রভু! আহ্নন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে ঘাই! বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপার খানা কি ?"

অটালিকা হইতে সকলে পুনর্স্কার বাহির হইলেন। কন্ধানতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কন্ধানতী ভাবিলেন যে, অভাগিনীব কপালে পতি যদি গাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন ? তবে, এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদ-পদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, অসীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিন্তাটী কথকিং তাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইরা, স্নড্জের পথ দিয়া সকলে পুনবার ফরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষ দৃষ্টিতে, আশ পাশ, অগ্র পশ্চাং, উদ্ধি নিয়, দশ দিক্ স্থার্ত্য রূপে পরীক্ষা করিতে করিতে, খর্ম্বি আসিতে লাগিলেন। অটালিকার নিকট আসিয়া, উদ্ধি দিকে চাহিয়া দেখেন ধে, ভূতিনীয়য় পদ প্রসারণ করিয়া য়ারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। থর্ব্ব ঈষং হাসিলেন, আর মনে মনে করিলেন,—"বটে! তোমাদের চাতুরী তোঁকিম নয়!"

গ্রেবার বাহির হইতে থব্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রের

প্রভাবে, ভূতিনীম্বয় পদ উত্তোলন করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া থর্ক্র পুনরায় ঝাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশরী আসিয়া থেতুর শুরীরে আবির্ভূত হইল। থেতু বক্তা হইলেন, অর্থাং কি না থেতুর মুখ দিয়া ডাকিনী কথা কহিতে লাগিল! নানারপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারপ মন্ত্র পড়িয়া, থব্বুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে,—"এমনুষ্য খোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত স্কিত ধন অপহরণ করিয়াছে সেজ্ম আমি ইহাকে কখনই ছাড়িতে পারি না, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।" ধর্বের পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি দারা নাকে**শ্**রীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী থেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল। কিন্ত "ষাই, যাই" বলে, তবু যায় না। "এই বার যাই, এই বার চলিলাম," বার বার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া খর্ব্বর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠনম কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদম রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। থঝুর বলিলেন,—"যাবে নাণ বটে! আচ্ছা দেখি, এইবার যাও কি না!" এই বলিয়া তিনি একটী কুষ্মাণ্ড আনয়ন করি**লেন। মন্ত্রপৃত** করিয়া, তাহার উপর সিল্রের ফোঁটা দিয়া, क्रमणांगित्क विनान मिवात छित्गान कतित्तन। धर्मत क्रमणांगि রাধিয়া, থর্ক্র থড়া উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর কি!

এমন সময় নাকেশ্বরী অতি কাতর স্বরে চীংকার করিয়া বলিল,— "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন না। আমি এখন সত্য সত্য সকল কথা বলিতেছি।"

খর্কুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিবে বৃল ? সত্য বল, কেন ত্মি ছাড়িয়া যাইতেছ না ? সত্য সত্য না বলিলে, এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেশ্বরী বলিল, — 'আমি ছাড়িয়া গেলে কোনও ফল হইবে
না। রোগী এখনি মরিয়া যাইবে। রোগীর পরমায়্ট্রু লইয়া,
কচ্পাতে বাধিয়া, আমি তাল গাছের মাধায় রাখিয়াছিলাম।
মনে করিয়াছিলাম, মাসী আসিলে পরমায়্ট্রু বাঁটিয়া, চাট্নী
করিয়া ছই জনে থাইব। তা, পরমায়্সহত কচ্পাতটী বাতাসে
তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়্ট্রু
খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর আমি পরমায় কোধায় পাইব য়ে,
বোগীকে আনিয়া দিব গু সেই জন্ম বলিতেছি, য়ে, আমি ছাডিয়া
য়াইলেই রোগী মরিয়া য়াইবে।"

খর্কুর গুণিয়া গাঁথিয়া দেখিলেন যে নাকেশ্বরী বাহা বালতেছে, তাহা সত্য কথা, মিথা। নয়। শর্কুর মনে মনে ভাবিলেন যে, "এই বার প্রমাদ হইল। ইহার এখন উপায় কি করা যায়? পরমায় না থাকিলে, পরমায় তো আব কেহ দিতে পারে না ?"

অনেক চিন্তা করিয়া, থর্কুর নাকেশ্বরীকে আদেশ করিলেন,— "যে ক্ষ্দ্র পিপীলিকারা ইহার পরমায় ভক্ষণ করিয়াছে, ভূমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সে খুদে পিঁপুড়েরা এখন কোথায় ৽্" নাকেশ্বরী গিয়া, তালতলায়, পাথরের ফাটালে, মাটীর গর্জে, কাঠের কোঠরে, সকল স্থানে সেই ক্ষুদ্র পিশীলিকাদিগের অবেষণ করিতে লাগিল। কোথাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেও-পিঁপ্ড়ে, কাঠ-পিঁপ্ড়ে, ভশ্ভড়ে-পিঁপ্ড়ে, টোপ-পিঁপ্ড়ে, যত প্রকার পিঁপ্ড়ের সহিত সাক্ষাং হয়, সকলকেই নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁগা। খুদে-পিঁপ্ডেরা কোথায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিঁপ্ডের তত্ত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোন্ঝীর বিপদে মাসীও ব্যথিত হইয়া চাবি দিকে অবেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীন্তই বুড়ীর হাপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর-মাসীর পায়ে ব্যথা হইল। তখন নাকেশ্বরীর-মাসী মনে করিল,—"ভাল ছ্-ঠেঙো মানুষের মাৎস খাইতে আসিয়াছিলাম বটে। এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানা-টানি!"

অনুসন্ধান করিতে করিতে, অবশেষে কাণা-পিঁপ্ডের সহিত নাকেশ্বরীর সাফাং হইল। কাণা-পিঁপ্ডেকে, নাকেশ্বরী, খুদে-পিঁপ্ডের কথা জিল্পানা করিল। কণো-পিঁপ্ডে বলিল,—"আমি খুদে-পিঁপ্ডেদের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাত হইতে মাম্বরের স্থান্তি পরমায়্ট্রু চাটিয়া-চুটিয়া খাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে-পিঁপ্ডেরা গৃহৈ গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোধাক পরা, একটা ব্যাঙ্ আসিয়া তাহাদিগকে কুপ্ কুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া, নাকেশ্বরী এই সংবাদটী শর্কুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত শর্কুর পুনরায় নাকেশ্বরীকে পাঠাইলেন। নাকেশ্বরী মনে করিল,—"ভাল কথা। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই খাটাইবে।" কিন্তু নাকেশ্বরী করে কি ৭ কথা না শুনিলেই খর্পুর সেই কুমড়াটী বলিদান দিবেন। এ-দিকে তিনি কুমড়াটী কাটিবেন, আর ও-দিকে নাকেশ্বরীর গলাটী চুই খানা হইয়া যাইবে।

বনে বনে, পথে পথে, পর্স্বতে পর্স্বতে, থানায় ডোবায়.
নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরার মাসা ভেকের অনুসন্ধান করিয়া
ফিরিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন্ গর্ভের ভিতর ব্যাঙ্ড খাইয়া
ফাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার সন্ধান ভূতিনীরা কি করিয়া
পাইবে ব্যাঙের কোনও সন্ধান হইল না। নাকেশ্বরী ফিরিয়া
আসিয়া খর্প্রেকে বলিল,—"আমাকে মারুন্ আর কাটুন্, ব্যাঙের
সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।"

নাকেশ্বরার কথা শুনিয়া, থর্ক্ব পুনরায় খোর চিন্তায় নিয়য় হইলেন। দানেকক্ষণ চিন্তা কবিয়া, অবশেষে তিনি এক মৃষ্টি সর্বপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপৃত করিয়া সরিষা গুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিষারা নক্ষত্র বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিল দেশ বিদেশ, গ্রাম নগব, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর মহাসাগর, চারিদিকে ধর্ক্রের সরিষা-পড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুরাতন, পদ্দিল পুক্রিণীর পার্শে, স্থাতিল গর্ভের ভিতর ব্যাঙ মহাশয় মনের স্থে নিজা ষাইতেছিলেন। সরিষাগণ সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইল। স্থেচর স্ক্রম ধারে চর্ম্ম মাংস ভেদ করিয়া সরিষাগণ ব্যাঙের মস্তকে চাপিয়া বসিল। ভেকের মাথা হইতে সাহেবি টুপিটা

## সরিষা-পড়া।



এ এই চেপ্টার কর্ম। (২৪৯)

খিদিয়া পড়িল। যাতনায় ব্যাঙ মহাশার ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরিষারা তাঁহাকে গর্ভের ভিতর হুইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অট্টালিকার দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে হুডঙ্গের পথে প্রবিষ্ট করিল। অটালিকার সম্মুথে আসিয়া ব্যাঙ মহাশায় হস্ত দারা দারে আঘাত করিলেন।

মশা দার খুলিয়া দিলেন। ভেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতব প্রবেশ করিয়া যেথানে কন্ধাবতী ও থর্ক্র বসিয়াছিলেন, সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্ধাবতী চিনিলেন যে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন যে, এ সেই কন্ধাবতী!

ব্যাও বলিলেন,—"ওগো রুইফুটে মেয়েটী! তোমার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিলাম, আর তুমি আসিয়া সকলকে আমাব আবুলিটীর সন্ধান বলিয়া দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ কর নাই। ধনের গল্প গাঁটি-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে। বিশেষতঃ ঐ চেপ্টা গাঁটি-কাটার কাছে। আমার আধুলিব যাহা কিছু বাকি আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেপ্টা মহাশয়! আমি দেখিতেছি এ সরিষাওলি আপনার চেলা। এখন কুপা করিয়া সরিষা গুলিকে আমার মাথাটী ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে "

খর্কুর বলিলেন,—"তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। এ বালিকাটী তোমার পবিচিত। বালিকাটী কি মোর বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ যুবাটীকে দেখিতেছ, উনিই ইহাঁর পতি। নাকেশ্বরী দ্বারা উনি আক্রান্ত হইরাছেন। নাকেশ্বরী ওঁব পরমায়্ লইরা তালবুক্ষের মস্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায়্ট্কু তলায় ণড়িয়া পিয়াছিল। ক্ষুদ্র পিপীলিকারা সেই পরমায়্ভক্ষণ করে। তুমি সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের ভিতর হইতে সেই পিপীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া দাও। পিপীলিকাদিগেব উদর হইতে আমি পরমায়্ট্কু বাহির করিয়া কঙ্কাবতীর পতির প্রাণ রক্ষা করি। পিপীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া করিয়া দিলেই, সরিষাগণ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"এই বালিকাটী আমার পরিচিত বটে, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয় তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্দিরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেপ্তা করিলেন, তবুও বমন হইল না। অবশেষে ধর্ম্বি তাঁহাকে নানাবিধ বমন-কারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাঙের বমন আর কিছুতেই হইশানা।

ধর্কুর ভাবিলেন,—"এ আবার এক নৃতন বিপদ। ইহার উপায় কি করা যায় ?"

খর্প্র ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি-লেন। তিনি ভাবিলেন,—"এইবার চাদকে আমি পতনে পাইয়াছি।" চাদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাদের মূল-শিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, সেবন করাইলে এখনি ভেকের বমন হইবে। মশাকে সম্বোধন করিয়। খর্ক্র বলিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যাঙের বমন হয়, এরপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল এক মাত্র ঔষধ আছে। ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ঐ চাঁদের মূল-শিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটী মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে, নতুবা আর কিছুতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া মশা বিমর্শ হইয়া রহিলেন। কন্ধাবতী একে-বারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কদ্বাবতী বলিলেন,—"মশা মহাশয়! থর্ক্র মহারাজ! এই হতভাগিনীর জন্ম আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু আপনারা কি করিবেন । এ হতভাগিনীর কপাল নিতান্তই পুড়ি-য়াছে। আকাশে গিয়া চাঁদের মূল-শিকড় কে কাটিয়া আনিতে পারে ? চাঁদের মূল-শিকড়ও সংগ্রহ হইবে না, পতিও আমার প্রাণ পাইবেন না। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমার জন্ম রথা আর ক্লেশ পাইবেন না। আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি যে আমার পতির মৃত-দেহটী পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট। পতির পদ আশ্রয় করিয়া আমি এক্লণে প্রাণ পরিত্যাগকরি। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।"

মশা বলিলেন,— "আমি অনেক দ্র উড়িতে পারি সত্য! কিন্তু চাঁদ পর্যস্ত যে উড়িয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই। সেজন্ত, আমি দেখিতেছি যে, আমাদের সমৃদ্য পরিশ্রম বিফল হইল। আহা! রক্তবতী মা আমার পথ পানে চাহিয়া আছেন। রক্তবতীকে পিয়া কি বলিব ?" খর্কুর বলিলেন,—"আপনারা নিতান্ত হতাশ হইবেন না।
একটী খোকোশের বাচ্চার সন্ধান হয় ? তাহা হইলে তাহার
পিঠে চড়িয়া অনায়াসেই আকাশে উঠিতে পারা যায়। ধাড়ী
খোকোশ পাইলে কাজ হইবে না, ধাড়ী খোকোশ বাগ মানিবে
না। বাচ্চা খোকোশ আবশ্যক।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"এক স্থানে খোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, তাহার সন্ধান আমি জানি। কিন্তু খোকোশের বাচ্ছা তোমরা ধরিবে কি করিয়া? ধাড়ী খোকোশ যে তোমাদিগকে এক গালে খাইয়া ফেলিবে? আচ্ছা, যেন পাকে-প্রকারে তাহাকে ধরিলে। তাহার পিঠে চডিয়া আকাশের উপর য়য় কে? প্রাণটী হাতে করিয়া আকাশে য়াইতে হইবে। আকাশে ভয়নক সিপাহী আছে, আকাশের সে চৌকিদার। কর্পে সে বধির। কানে ভাল শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু অন্ত দিকে সে বড়ই ছুর্দান্ত সিপাহী। আকাশের লোক তাহার ভয়ে সব জড়সড়। আকাশের চারি দিকে সে পাহারা দিয়া বেড়ায়, তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাই ভাবিতেছি, চাঁদের মল শিকড কাটিয়া আনিতে আকাশে য়য় কে?"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"সে জন্ম আপনাদিগের কোনও চিন্তা নাই। যদি খোকোশের বাচ্ছা পাই, তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশে যাইব। আমার আর ভয় কিসের ? যদি আকাশের সিপাহীর হাতে পড়ি, সে না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আর আমার সে কি করিতে পারে ? পতি বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাখিব না, এ তো আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা! তবে প্রাণের ভয় আর আমি কিজ্ঞা করিব ?"

এখন খোকোশের বাচ্ছা ধরাই ছির হইল! যে পাহাড়ের ধারে, যে গর্ত্তের ভিতর খোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, ব্যাঙ তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন,—"কৌশল করিয়া খোকো-শের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির হইল বে, ব্যাও ও খর্ক্ট্র অট্টালিকার খেতৃকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর মশা, কঙ্কাবতী ও হাতী ঠাকুর-পো খোকোশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কন্ধাবতী, থেতুর পদবূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন।

মশা, কন্ধাবতীকে পুনরায় জিজ্ঞাস। করিলেন.—"কেমন কন্ধাবতী ! ভূমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো ? তোমার ভয় তো করিবে না ?"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"ভয় ? আমার আবার ভয় কিসের ? বদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাদ আপনার মূল-শিকড় রক্ষা করেন! আর দেখি, আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-খাঁড়া আছে! পশ্চিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব।"

### যোড়শ পরিচ্ছেদ।

#### নক্তরদের বে।

খোকোশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা, নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া গুনিল। তাহারা হুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে,—"যদি এই কাজ্জী নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে থব্রুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটীও আমাদের হাতছাড়া হইবে না।"

মাসী বলিল,—"রৃদ্ধ হইয়াছি! এখন পৃথিবীর অদ্ধেক দব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। বদি ভাগ্যক্রমে একটী মিলিল, তাও বুঝি যায়।"

নাকেশ্রী বলিল,—"মাসী তুমি এক কর্ম্ম কর। তোমার ঝুড়িতে বসিয়া, তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চূণখাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া ভানিয়া চূণখাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া য়য়। তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া য়াও, তাহা হইলে ভাল করিয়। দেখিতে পাইবে। চূণখাম করিয়া দিলে, ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর ঘাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

ছই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল।

## ष्ट्रिंगी गामी।

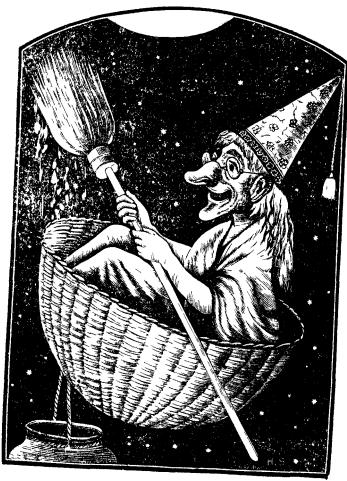

আকাশে সব চূণ-খাম। (২৫৪)

ঝুড়ি ত্ত শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেধরীর মাসী চুণথাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময় মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটা ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটা সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কম্মাবতা ও মশা, হন্তার পুষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোকোশের গতেঁর নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিন্তা মশা বলিলেন,—"কি হইল! আজ দিতীয়ার রাত্তি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন ? মেম করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল ? আকাশ এরূপ শুদ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন ?"

ধাড়ী-খোকোশ আপনার বাচ্ছা চৌকি দিয়া গর্ত্তে বিদিয়া আছে। একে রাত্রি, তা'তে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোকোশ কক্ষাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ক্ষর চীৎকার করিয়া ধাড়ী থোক্কোশ বলিল,—'হাউ মাউ শাউরে, মন্মুযোর গৃদ্ধ পাঁউরে! কেরা ভোরা, এদিকে আসিদ্গুঁ

মশা চীংকার করিয়া জিজ্জাসা করিলেন,—"তুই কে?"
ধোকোশ বলিল,—"আমি আবার কে! আমি থোকোশ!"
মশা বলিলেন,—"আমরা আবার কে! আমরা ঘোকোশ!"
এই উত্তর শুনিয়া থোকোশের ভয় হইল। খোকোশ বলিল,—
"বাপরে! তবে তো তোরা কম নয়? ক, ধ, গ, ঘ সোমি

খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা ছুইপৈঠা উচ্চু আচ্চুঃ, কেমন তোরা খোকোশ, একবার কাস দেখি, শুনি ং"

মশা তখন সেই ঢাকটা ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোকোশ বলিল,—"ওরে বাপরে! তোদের কাসির কি শব্দ! শুনিলে ভয় হয় কানে তালা লাগে! ভোলা খোকোশ বটে!"

খোকোশ কিম কিছু সন্দিথ-চিত্ত। একপ অকটো প্রমাণ পাইলাও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিধাস হইল ন।। তাই সে পুনরায জিজাসা কবিল,— "আছে।। তোর। কেমন সোকোশ, তোদেব মাথার এক গাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি গ"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটী ফেলিয়া দিবেন। খোকোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক ধণ দেখিয়া শেষে বলিল,—"ওরে বাপরে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড, এত মোটা। তখন তোরা নাজানি কত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্দ থোকোশের মনে সম্পূর্ণ বিধাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া থোকোশ পুনরায় বলিল,— "আছো, তোরা যদি খোকোশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি ?"

মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী । শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"
তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন,—"হাতী ভায়া। এইবার।"
এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটীকে ধরিয়া, খোকোশের গর্ভে ফেলিয়া দিলেন। গর্ভে পড়িয়াই হাতী ভুঁড় দিয়া খোকোশের বাচ্ছাটীকে ধরিলেন। খোকোশের বাচ্ছা, "চ্যা চ্যা" শব্দে ডাকিরা, স্বৰ্গ মত্তা পাতাল তোল-পাড় করিয়া ফেলিল। ও ড বিশিষ্ট পর্মবাকার উক্তন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্যোশের প্রাণ উডিয়া গেল। থোকোশ ভাবিল,—,"তাদের মাথার উক্ন আসিয়া তে৷ আমাব বাচ্চাটীকে ধরিল, এখন ঘোকোশের। নিজে আসিয়া আমাকে না বরে।" এই মনে করিয়া খোকোশ, বাচ্ছা ফেলিয়া উডিয়া পলাইল।

মশা ও কন্ধাবতী তথন সেই গতেঁর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেম,—"कक्षावडौ। তুমি এখন ইছার প্রষ্ঠে আরোহণ কর। খোকোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া হুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ। চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় তুমি এই খানে আসিবে। তোমার প্রতীক্ষায় এই খানে আমরা বসিধা রহিলাম। তুমি আসিলে, আমরা থোক্কোশের বাচ্ছাটীকে কিরিয়া দিব। কারণ. এখনও এ স্তনপান করে, অতি শিশ; ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব ৭ যাই হউক, ওমি এখন আকাশের ভূদান্ত সিপাহিব হাত হ**ইতে** রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি, যে অতি ভয়ধৰ দোৰ্দ্ধগুপ্ৰতাপাৰিত দিপাহি! দাৰধানে আকানে উঠিৰে।"

আকাশ পানে চাহিয়। মশা পুননায় বজিলেন, "কন্ধাবতী। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাতি, চাদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীণ হইলা গিয়াছে। কিম চাদও দেখিতে পাই না, সক্ষত্ৰও দেখিতে পাই না। অংচ

মেষ করে নাই। কালো মেষে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ ববং শুক্রবর্গ হইয়াছে। ইহার অর্থ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি ৭ আকাশে উঠিলে হয় তো ভূমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্যা উদ্ধার করিবে।"

কশ্বাবতী খোকোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া, আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন। ক্রতবেগে খোকোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কশ্বাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্গাবতী দেখিলেন যে, সমূদয় আকাশে চুণ-ঘণম কর।। কঙ্গাবতী ভাবিলেন,—"এ কি প্রকাব কথ আকাশের উপর একপ চুণ-খাম কবিয়া কে দিল ?"

আকাশের উপর উঠিতে কন্ধাবতী আর পথ পান্ না। শে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুণ-খাম! আকাশের এক ধাব হইতে অন্ত ধাং পর্যান্ত যুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চূণখাম। কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"খোর বিপদ! আকাশেব উপর এখন উঠি কি করিয়া ?"

হতাশ হইয়া, আকাশের চারি ধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অবেষণ করিয়া, সহস। এক স্থানে একটা সামায়া ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটী দিয়া নক্ষত্রদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটীর নিকট ঘাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বৌ একবার লুকাইল, পুনরায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

# খোকোশ-শাবক।



এখনও চক্ষু ফুটে নাই! নিতান্ত শিশু! (২৫৮)

কন্ধাবতী বলিলেন,—"ওগো নক্ষত্রদের বৌ! ভোমার কোনও ভয় নাই। আমিও মেযে মানুষ, আমাকে দেখিয়া আবাব লঙ্জ। কেন, বাছা ?"

নক্ষত্রদের রে উত্তব কবিল,—"কেপা মেয়েটী তুমি ? তোম'ব কথা গুলি বড মিষ্ট। অনেকক্ষণ ধরিষা দেখিতেছি, তুমি চাবি দিকে ঘুবিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে কবিলাম, তোমাকে জিজ্ঞাম। করি, কি তুমি খুঁজিতেছ গ কিন্তু হাজার হউক আমি বৌ মানুষ. সহসা কি কাহাবও সঙ্গে কথা কহিতে পারি গা ? তাতে বাত্রি কাল। একট্ আন্তে কথা কও, বাছা! আমাব ছেলো পিলেবা সব ও্পেছে এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদিয়া জালাতন করিবে।"

কশ্ববর্তী বলিলেন,—"ওলো! নক্ষত্রদের বে । আমার নাম ক্ষাবর্তী! আমি পতিহারা সতী! আমি বড অভাগিনী! আকাশেব ভিতব হাইবাব নিমিত্ত আমি পথ অবেষণ কবিতেছি। তা আজ এ কি হইষাছে, বাছাণ পথ কেন পাই নাণ একবাব আকাশের ভিতব উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ বহুণ হয়। বাছা! তুমি যদি প্রথটী বলিয়া নাও, তো আমাব বড উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বে<sup>1</sup> উত্তব করিল,—"পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে ? এই সন্ধ্যা বেলা এক বেটী ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চূণ-থাম করিয়া দিয়াছে। তা ঘাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে জাকাশের থিড়কি দ্বারটী খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।" এই কথা বলিষা, নক্ষত্রদেব বে চুপি চুপি আকাশের খিডকি ছাবটী খুলিষা দিল। সেই পথ দিষা কন্ধাবতী আকাশের উপব উঠিলেন।



### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### इर्फान्ड मिপाहि।

আকাশেব ভিতৰ গিয়া কলাবতী, খোকোশ-শাবককে একটী
মন্বেৰ ডালে বাঁধিয়া দিলেন। তাহাৰ পৰ, পদব্ৰজে আকাশেৰ
মঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চাবিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণেৰ
নক্ষত্ৰ সৰু ফুটিয়া ৰহিবাছে। নক্ষত ফুটিয়া আকাশকে আলো
কবিষা ৰাখিয়াছে। অতি দবে চাঁদ, চাকার মত আকাশেব
উপৰ বসিয়া আছেন।

কশ্বাবতী আকাশেব ভিতৰ প্রবেশ কবিলে চাঁদ সংবাদ পাইলন যে, তাঁহার মূল শিকড কাটিতে মানুষ আসিতেছে। থস্তা কুডুল
লইষা এক মানবী উন্মন্তাৰ ক্যায ছুটিয়া আসিতেছে। এই
দুঃসংবাদ শুনিয়া চাঁদেৰ মনে অতিশয় ত্রাস হইল। ভযে চাঁদ
শাপিতে লাগিলেন।

চাদ মনে করিলেন,—"কেন যে মরিতে স্থলর হইয়াছিলাম ? তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ। যদি স্থলন না হইতাম, তাহা হইলে কেহ আর আমার মূল শিকড় কাটিতে আসিত না! একে তো রাহুর জ্ঞালায় মবি, তাহার উপর আবার যদি মানুষের উপদ্রব হয়, তাহা হইলে আর কি কবিয়া বাঁচি! যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তা বে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত! গলা নাই তা আমি কি করিব গ দড়ি দিই কোথা গ"

নানারপ থেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া, চাঁদ আকাশের দিপাহিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের দিপাহি সকল দিকে বীর প্রুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল। একটু কালা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না।

সিপাহি আসিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীংকার করিয়া চাদ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

চাদ তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহি ভাবিলেন যে, চাঁদ তাঁহাকে কালা মনে করিয়া এত হা করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহির তাই রাগ হইল।

সিপাহি বলিলেন,—"নাও! আর অত হাঁ করিতে হবে না শেষ কালে চিড় খাইয়া, চারি দিক ফাটিয়া, তুই খানা হইয়া যাবে ?"

এইবার একট হা কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,— "আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আদিতেছে।"

সিপাহি বলিলেন,—"অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না কোথাউ ডাকাতি করিবে না কি ? যে অত চুপি চুপি কথা ! যদি কোথাউ ডাকাতি কর, তো আমার কিন্ত ভাগ দিতে হইবে!"

# ठाँ । उ पूर्वाङ मिशारि।



অত আর হাঁ করিতে হইবে না। (২৬২)

চাঁদ ভাবিলেন,—"সিপাহি লোকের সহিত কথা কওয়া দায়। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে।"

চাদ পুনরায় বলিলেন,—"না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাট ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি, যে আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ জাসিতেছে।"

मिপाहि এउक्सर्ग हात्मत कथा जिन्हि পाईरलन।

সিপাহি বলিলেন,—"তোমার মূল শিক্ড কাটিতে মানুষ আসিতেছে ? তা বেশ, কাটিয়া লইর। য'ইবে। তাব আর কি ?"

চাদ বলিলেন,—"রুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না ?"

সিপাহি উত্তর করিলেন,—"তোমাকে রক্ষী করিতে গিয়া যদি আমাব মূল শিকড়টী কাটা বায় ? তথন ?"

চাদ বলিলেন,—"যদি তুমি একপ সমূহ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আকাশের মাহিনা খাও কিজন্মণু"

সিপাহি উত্তর করিলেন,—"রেথে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম ছাড়িয়া দিব ? পৃথিবীতে গিয়া কনেষ্টেবিলি করিয়া খাইব। আমা হেন প্রসিদ্ধ ছর্দান্ত সিপাহি পাইলে, সেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। সেখানে এমন মূল শিকড় কাটা-কাটি নাই। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাৎ তফাং থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা মব হইয়া ঘাইলে, দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তথন •আমি বাস্তার হু চারি জন ভাল মানুষ ধবিয়া, কাছাবিতে নিয়া হাজির করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মানুষটী যদি আসিয়া পড়েও শেষে যদি আমাকে পর্যন্ত ধরিয়া টানাটানি করেও"

এই কথা বলিষা, ভূদান্ত সিপাছি সেধান স্ইতে অতি জ্ঞত-বেগে প্রস্থান কবিলেন। নিরুপায স্থায়, "যা থাকে কপালে," এই মনে কবিয়া, চাঁদ আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেৰেৰ ভালে খোকোশ বাঁধিয়া আকাশেৰ মাঠ দিয়া, কঙ্কাৰতী অতি ক্ৰতবেগে চাঁদেৰ দিকে ধাৰমান হইলেন।

চাবিদিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাদী আবাল-রুদ্ধ-বনিতাব সকলেব মূল শিকড় কাটিতে, পৃথিবা হইতে মন্থ্য আসিয়াছে আকাশবাদীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘবে খিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে, যে যেখানে বুটিয়াছিল, সে সেইখানে বসিয়া মিট্ মিট্ কবিশ্বা জলিতে লাণিল। চাদের পলাইবার যো নাই, কাবণ জগতে আলো না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে, চাদ তাই বিরস্থননে মানবদনে ধীবে ধীবে অংশিলাৰের পথে ভ্রমণকরিতে লাগিলেন।

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাদ ভাবিলেন,—"এই বার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টী কাটা যায়! এখন আমি শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা! এরে বিশ্বাস কি ? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ! দিব্য চাদটী, কাপত্যে বাঁধিয়া লইয়া যাই!' তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি ? কাজ নাই বাপু! আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাট হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে ষে, 'এ মবা চাঁদ! মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব ?' আমাকে সে আব ধরিয়া লইয়া যাইবে না।"

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ, এইরপ মনে মনে প্রামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন. নিশাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাদকে বিবর্গ, বিষয়, মৃত্যু-ভাবাপন দেখিয়া কন্ধাবতী ভাবিলেন,— বাঃ! চাদটী বা মবিষা গেল গ মূল শিকড়টী কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাদের বা প্রাণত্যাগ হইল গ আহা! কেমন স্থানর চাদটা ছিল! কেমন চমংকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত। সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্থার রাত্তি থাকিবে। লোকে আমাকে কত গালি দিবে।"

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া, কস্কাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলেন,—"না, চাঁদটী মবে নাই। বোধ হয় মৃচ্ছা গিয়াছে। তা
ভালই হইয়াছে। কাটিতে ক্টিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ
ভালই হইয়াছে বে, তার পর করাত দিয়া হাত পা কাটেন।
ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আশনি অজ্ঞান হইয়াছে।
মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিয় শিকড়টী
একেবারে তুইখণ্ড করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ
মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের
প্রয়োজন, তত টুকু আমি কাটিয়া লই।"

এইরূপ ভাবিয়া, চারিদিক্ ঘুরিয়া, কন্ধাবতী অবশেরে চাঁদের

-মূল শিকড়ট দেখিতে পাইলেন। ছুরি' দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া ভূলিতে লাগিলেন।

অন্ধ্যণের নিমিত্র, চাঁদ অতি কপ্তে যাতনা সহু করিলেন। তার পব আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উঃ! লাগে যে।"

कक्कावजी विलालन,—"ভয় नारे! এই श्रेशा लिल!"

তাড়াতাড়ি কশ্বিতী চাঁদের মূল শিক্ড হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তথন চাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমার শিক্ড পুনরায় গজাইবে তো ?"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি। চিরকাল কি আর এমন থাকিবে। ইহার উপর একট্ কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষিয়ে উঠিবেন।"

চাদ জিজ্ঞাস। করিলেন,—"यि य। হয় १"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা ঘি দিও।"

চাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাক্তার ? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান ? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন কন করে।"

কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মেয়ে-ডাক্রার নই। তবে, এই বয়সে আমি আনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই চুট। একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? ন্ম কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি । কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ। এখন আর ছেলে-চাদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন ।"

চাদ বলিলেন,— "ছেলে-চাঁদ হইতে চাই না! ঘবে আমার অনেক গুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আদীর্কাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া বিদ্যা থাক্ক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে আকাশে কত চাঁদ হয়। আকাশের চারিদিকে তথন চাঁদ উঠিবে! এখনি আমার ছেলে মেয়ে গুলি বলে.— 'বাবা! আমাবস্যাব রাত্রিতে হমি আন্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা ঘাই নাণ আমরা গিয়া আকাশেতে উঠি নাণ আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অন্ত ধার পর্যান্ত, পথটুকু তো আর কম নয়ণ তারা ছেলে মানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেনণ্

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছেলে মেয়ে গুলি কত বড় হইয়াছে ?"

চাদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটী একথানি কাঁশির মত হইয়াছে। কেমন চক্-চকে কাঁশি! তেতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁশির সেরপ রং হয় না! মেজ ছেলেচী একখানি খত্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আছে। কোলের মেয়েটী একই কালো। তোমরা যে সেকালে পাঞ্রে পোকাব টিপ পরিতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিড কালো হউক, মেয়েটীর শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর মুখন আকাশে কাল-চাঁদ উঠিবে, তথন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক সুন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্-চকে অন্ধকার হইবে, সমুদর জগং যেন বারনিশ চামড়ার মুড়িয়া ঘাইবে। তা, বাই হাউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে ? কিছু যে খাইতে পারি না! ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে! ভাল যদি কোনও ওযধ থাকে, তো আমাকে দিয়া যাও।"

কশ্ববতী বলিলেন,—"চাদ! তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন। কলিকাতায় দস্তকারেরা আছে। তোমার পোকা-ধরা পচা দাতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নতন ক্তিম দস্ত প্রাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিরা চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,—
"আমার মূল শিকড়ে ব্যথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে
পারিব না, তত দ্র আমি যাইতে পারিব না।"

কন্ধাৰতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি ? আমি ে ামাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। চাদ ভাবিলেন,—"যা ভয় করিয়াছিলাম তাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়া ছিলাম! চক্ষু বুজিয়া, চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন,— "আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যথা নাই। সে জন্ম তোমাকে আর কপ্ট করিতে হইবে না। অামি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না। এখন যাও, বাড়ী যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে ভাবিবে।"

কশ্বাবতী উত্তর করিলেন,— "কি বলিলে ? তুমি ভারি ! বাপের বাড়ী থাকিয়ত, তোমার চেয়ে বড় বড় বঙ্গী-থাল আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না!"

এই কথা বলিয়া, কদ্ধাবতী আকাশের উপর আঁচনটী পাতিলেন। চাঁদটীকে ধবিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি! এমন সমষ

চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া, উচ্চঃস্বের কাঁদিতে কাদিতে,
আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপন্থিত

হইলেন। চাঁদনীর কানায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের

ছানা-পোনার কানায় ক্ষাবতীর কানে তালা লাগিল।

চাদনী কাদিতে লাগিলেন,—"ওগো আমি তুর্দান্ত সিপাহিব মুখে শুনিলাম যে, মানুষে তোমার মূল শিকড় কাটিবে। ওগো আমি সে পোড়ার মুখী মানুষীর কি বুকে ভাত রাধিরাছি ? যে. সে আমার সহিত এরপ শক্রতা সাধিবে। আমাকে যদি বিধবং হইতে হয়, তাহা হুইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সে বাপ ভাইয়ের মাথা খাইবে।"

চানের ছানা-পোনা গুলি কক্ষাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি! বাবার তুমি মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।"

চাঁদের ছোট মেয়েটী, ষেটী পাথুরে পোকার টিপের মত, সেই

মেরেটী মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে রাগে, আর কন্ধাবতীকে গালি দিয়া বলে,—"অভাগী, পোড়ারমুখী, শালা!" আবার, সে কন্ধাবতীর গায়ের চারিদিকে আঁচড়ায় কামড়ায় আর চিমটি কাটে। তার চিমটির জালায় কন্ধাবতী ব্যতিবাস্ত হইয়া পুড়িলেন।

কশ্বাবতী বলিলেন,—"ওগো! ও চাদনী! তোমার মেয়ে সামলাও বাছা! তোমার এ ছোট মেয়েটী চিমটি কাটিয়া আমার গায়েব ছাল চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

চাদনী উত্তর করিলেন,—"হা, মেয়ে সামলাবে। বৈ কি ? ভুমি আমার সর্ব্ধনাশ করিবে, আর আমি মেয়ে সামলাবো। কেন, বাছা ? তোমার আমি কি করিয়াছি, যে ভূমি আমার এ সর্ব্বনাশ করিবে ? মূল শিকড়টী কাটিয়া ভূমি আমার পতির প্রাণ বধ করিবে ?"

কদ্বাবতী বলিলেন,—"না গো না! আমি তোমার পতির প্রাণ বধ করি নাই। একটু থানি শিকড়ের আমার আবশুক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধিক রক্তও পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। তার পর, তোমার স্বামী বলিলেন যে, 'তাঁর দাঁত নড়িতছে।' তাই মনে করিলাম যে কলিকাতার লইয়া যাই, দাঁত ভাল করিয়া পুনরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই, বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কর। আর তোমার এই মেয়েটীকে বল, আমায় যেন আর চিমটিনা কাটে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদনী আশস্ত হইলেন। চাঁদের ছেলে পিলেদের ও কালা থামিল।

চাদনী বলিলেন,—"তোমার যদি, বাছা, কাষ সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি,এখন বাড়ী যাও। তোমার ভয়ে, আকাশ একে-বারে লও ভও হইয়া নিয়াছে। আকাশবাসীরা সব য়রে খিল দিয়া বসিয়া আছে। সবাই সশক্ষিত।"

কদ্ধাবতী বলিলেন,—"আমার কাজ সারা হইয়ছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেখানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমন চারিদিকে স্থলর স্থলর সব নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়ছে! আমি মনে করিয়াছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে অনেক দ্রে আমাব খোকোশ বাধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দ্র লইয়া যাই গাণ একটী ঝাঁকো মুটে কোথায় পাই গাণ

চাদনী বলিলেন,—"আর বাছা! তোমার তয়ে ঘর হইতে আজ কি আর লোক বাহির হইয়াছে, যে হুমি মুটে পাইবে? দোকানী পসারী সব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার হাট আজ সব বন্ধ। পথে জনপ্রাণী নাই। আমিই কেবল প্রাণের দায় ঘর ইইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কন্ধাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটা লোক উঁকিঝুকি মারিতেছে। কন্ধাবতী ভাবিলেন,—"ঐ লোকটাকে বলি, থোকোশের ৰাচ্ছার কাছ পর্যান্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আমো" এইরপ্ চিন্তা করিয়া, কন্ধাবতী তাহাকে ডাকিলেন। কন্ধাবতী বলিলেন, "ওগো শুন। একটা কথা শুন।"

কম্বাবতী যেই এই কথা বলিয়াছেন, আর লোকটী উর্দ্বাসে ছুটিরা পলাহল। কম্বাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কম্বাবতী বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! একট্ দাড়াও! আমাব একটা কথা শুন! তোমার কোনও ভয় নাই!"

আর ভর নাই! কদ্ধাবতী যতই তাহার পশ্চাং পশ্চাং যান. আর লোকটা ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। কদ্ধাবতী মনে করিলেন,—"লোকটা, কি দৌড়িতে পারে! বাতাসের মত যেন উড়িয়া যায়!"

কন্ধাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, বিদ্ধ দৈব ক্রমে এক চিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচেটি খাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে না উঠিতে কঙ্কাবতা গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কন্ধাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড় নাই, মাস নাই কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘ্। ত্ইটী অসুলি দ্বারা কন্ধাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চক্ষুর নিকট আনিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন য়ে, কেবল হুই চারিটা তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্মিত। তালপাতের হাত, তালপাতের পা, তালপাতের নাক মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া কন্ধাবতী অতিশয় আশ্রুধ্য হইলেন।

ক্ষাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুমি কে ?"

লোকটী উত্তর করিল,—"আমি আকাশের হৃদান্ত সিপাহি। আবার কেণু এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী হাই। আঙুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না।"

ক্ষাবতী জিজাস। করিলেন,—"তোমার শ্রীর কি তালপাত। দিয়া গড়া গ"

দুর্দান্ত দিপাহি বলিলেন—"তালপাত। দিয়া গড়া হবে না, তে।
কি দিয়া গড়া হবে ৭ ইট পাথর চুণ স্থরকি দিয়া বেক্লা
গাথ্নি করিয়া আমাব শরীর গড়া হবে না কি ৭ এত দেশ
বেড়াইলে, এত কাও করিলে, আর তালপাতার দিপাহির নাম
কখনও শুননি १ এই বিশ্ব-ব্রন্নাওে আমাকে কে না জানে ৮
বীর-পুক্ষ দেখিলেই লোকে আমাব সহিত উপমা দেয়। এখন
ভাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূল-শিকড় কাটাকাটি
হইয়াছে বটে।"

কন্ধাবতী এখন ব্ঝিলেন ধে, ছেলে-বেলা তিনি যে সেই তালধাতার সিধাহির কথা ভূনিয়াছিলেন, তাহার বাস আকত্রে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকানের চুর্দ্ধান্ত সিপাহি।

কন্ধাবতী বলিলেন,—"দেধ ছন্দান্ত সিপাই! তোমাকে আমার একটী কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে এক বোঝা নক্ষত্র আমি ভূলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দূর মোটটী তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।" সিপাহি আর করেন কি ? কাজেই সম্মত হইতে হইল .
ক্ষাবতীর আঁচলে আর কতটী নক্ষত্ত ধরিবে ? তাই ক্ষাবতীঃ
ভাবিতে লাগিলেন — "কি দিয়া নক্ষত্তপুলি শাধিয়া লই ?"

সিপাহি বলিলেন,—"অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন ? চল আমরা আকাশ-বুড়ীর কাছে যাই। চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে। তাহার কাছ হইতে একথানি গামছা চাহিয়া লই।"

কশ্ববতী ও সিপাহি আকাশ-রুড়ার নিকট গিয়া একথানি গাস্ছা চাহিনেন। অনেক বকিয়া-নাকিয়া আকাশ-রুড়ী একখানি গাম্ছা দিলেন। তথন কশ্ববতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুট্ন্ত সুটন্ত, আধ-কুঁড়ি আধ-ফুট্ন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তুলিলেন। সেই গুলি গাম্ছায় বাধিয়া, মোট্টা দিপাহির মাধায় দিলেন।

সিপাহি ভাবিলেন,—"এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্তু মুটেগিরি কথনও করিতে হয় নাই। ভাগতেমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। কেহ বদি আমার এ তুর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজু আমি অপমানে মরমে মরিয়া যাইতাম।"

মোটটী মাথায় করিয়া, সিপাহি আগে আগে যাইতে লাগি-লেন। কন্ধাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে খোকোশের বাচ্ছার নিকট আসিয়া ভূই জনে উপন্থিত হইলেন। সিপাহির মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটী লইয়া, তখন কন্ধাবতী বলিলেন,—"এখন ভূমি যাইতে পার, তোমাকে আর আমাব প্রযোজন নাই।" এই কথা বলিতে না বলিতে, সিপাহি এমনি ছুট মাবিলেন যে, মুহুত্তেব মধ্যে অনুশ্র হইবা গেলেন। কঙ্গাবতী ভাবিলেন,—"তালপাতাব সিপাহি কি না। তাই এত ক্রতবেগে ছুটিতে পাবে।"

মোটটী লইষা কম্বাবতী থোকোশেব বাচ্ছাব পিঠে চডিলেন। থোকোশেব পিঠে চডিষা আকাশ হইতে পৃথিবীৰ দিকে পুনৱায় অবতৰণ কবিতে লাগিলেন।



# উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

मछी ।

যেখানে মুশা ও হাতী কন্ধাবতীর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, অবিলম্বে কঙ্কাবতী আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হই-লেন। শিক্ত লাভে কৃতকার্য্য হইষাছেন শুনিয়া, মশা ও হাতীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। খোকোশের বাচ্চাটীকে পুন-রায় তাহার গত্তে ছাড়িয়া, মশা ও কন্ধাবতী হস্তার পুঠে আবোহণ করিলেন, ও পর্মাত-অভান্তর-স্বিত সেই অট্টালিকার দিকে যাত্রা কবিলেন।

অটালিকায় উপস্থিত হইয়া, কন্ধাবতী চাঁদের মূল-শিকড় টুকু খর্ব্বুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। খর্বুর তাহার এক তোলা ওজন করিয়া, সাতটী গোলমরিচের সহিত অতি সাবধানে শিলে বাটিলেন। ঔষধ টুকু বাটা হইলে, ব্যাওকে তাহা দেবন করা-ইলেন। ঔষধ সেবন করিয়া ব্যাঙের হড় হুড় কবিয়া বমন আরম্ভ হইল। পেটে যাহা কিছু ছিল, সমুদ্র বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাধ বলিলেন,—"ব্যাধাচি অবস্থায়, জলে কিল্কিল্ কবিতে করিতে আমি যাহা কিছু খাইয়াছিলাম, তাহা পর্যান্ত বাহির হইয়া গিয়াছে, উদরে আর আমার কিছুই নাই।"

বমনের সহিত সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকা গুলি বাহির হইয়া পড়িল ।

খর্দুর অতি যত্তে তাহাদিগকে বমনের ভিতর হইতে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর, এক একটী পিপীলিকা লইয়া, তাহার উদর হইতে অতি সৃষ্ধ সোধা দ্বারা খেতুর পরমায় টুকু বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত পিপীলিকা গুলি হইতে পরমায় বাহির করা হইলে, খর্দুর বলিলেন,—"একি হইল পরমায় তো অধিক বাহির হইল না। এ বংসামাতা পরমায় টুকু লইয়া কি হইবে গুইহাতে তো কোনও ফল হইবে না গুঁ

খর্পুর বিষয়-চিত্ত হইলেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের
চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কন্ধাবতী নীরবে বসিয়া রহিলেন।
অদৃশ্যভাবে অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পবিতোষ লাভ
করিল।

যাহা হউক, সেই ষৎসামাত প্রমায়ু টুকুই লইয়া থব্বুর থেতুব নাকে নাশ দিয়া দিলেন। থেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়া-ছিলাম! কম্বাবতী! তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই ? দেখ দেখি, কত বেলা হইয়া গিয়াছে ?"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতাম না ?"
থেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,
কন্ধাবতীর চন্ধু দিয়া জল পড়িতেছে। থর্ব্র, মশা ও ব্যাঙ বিষয়বদনে বসিয়া আছেন।

্থেতু জিজ্ঞাস। করিলেন,—"কন্ধাবতী। তুমি কাঁদিতেছ কেন ? স্বার এঁরা কারা ?" কঙ্কাবতী কোন উত্তর করিলেন না।

থেতৃ একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আমার সকলকথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না
বলিয়া, আমাকে নাকেশ্বরী খাইয়াছিল। কদ্ধাবতী! তুমি বুঝি
ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছ? তবে আর
কারা কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার
মাথা অল্প অল্প ব্যথা করিতেছে। আমি আর একবার শুই।
কদ্ধাবতী! তুমি আমার মাথাটী একটু টিপিয়া দাও। আমার
মাথা বড় বেদনা করিতেছে! অসহু বেদনা করিতেছে! প্রাণ
বুঝি আমার বাহির হয়! ওগো! তোমরা সকলে আমার কদ্ধাবতীকে দেখিও! আমার কদ্ধাবতীকে তার মা'র কাছে দিয়।
আসিও। হা ঈশ্বর!"

থেতুর মৃত্যু হইল!

ষাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলের চক্ষু দিয়া জল-ধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কন্ধাবতী স্থির প্রশাস্ত!

অনেক ক্ষণ পরে থর্ক্রর বলিলেন,—"এই বার সব ফুরাইল।
আমাদের সমৃদয় পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও
উপায় নাই। তালগাছ হইতে পড়িবার সময় পরমায়র অধিকাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিয়াছিল, কেবল অতি যৎসামায়্য
ভাগ পিশীলিকাতে খাইয়াছিল। সে পরমায়্-টুকুতে মনুষ্য আর
কতক্ষণ বাঁচিতে পারে গ্

এই কথা বলিয়া থর্কুর কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ন্যাঙ রুমাল দিয়া চক্ষু মৃছিতে লাগিলেন, বাহিরে হাতী ভূঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কন্ধাবতী নীরব, কন্ধানতীর কান্না নাই।

অবশেষে মশা বলিলেন,—"মা, উঠে। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা ষ্থাবিধি সংকার করি। তাহার পর ভূমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট্ ষাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শান্ত হইবে।"

মশা, থৰ্ব্ব ও ব্যাও কন্ধাবতীকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন।

খর্কুর বলিলেন,—"সংসার অনিত্য। জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। কথন কে আছে, কথন কে নাই। উঠ, মা, উঠ। তোমার পতির যথাবিধি সংকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্ত-বতীর নিকটে নিথা থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট আমি গিয়া রাখিয়া আসিব।"

কশ্ববিতী বলিলেন,—"মহাশয়গণ! আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্ম আপনারা বহুতর পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল না, সে কেবল আমার অদৃষ্টের শোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যথন এত পরিশ্রম করিলেন, তথন এক্ষণে আমার আর একটী যংসামান্য উপকার করুন। সেইটী করিয়া আপনারা শ্ব গৃহে প্রত্যাগমন করুন! পতিপদে আমি আমার প্রাণ্
সমর্পণ করিয়াছি। এই যে আমার শ্রীর দেখিতেছেন, এ প্রাণ-

হীন জড়-দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়-দেহ ভদ্ম কবিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপ-নারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন।"

মন। বলিলেন,—"ছি মা! ও কথা কি মুখে আনিতে আছে দ পতিহারা হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। এক্ষচ্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।"

খর্প্বর ও ব্যাঙ সকলেই কঙ্কাবতীকে সেইরূপ নানা প্রকারে রঝাইতে লাগিলেন।

नारक भवी विलल, -- "मामी!"

মার্গা বলিল,—"উঁ।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মানুষ্টাকে সৎকার করিবে যে! তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই খাইব গ

भाभी विलल,—"च"!"

নাকেশরী বলিল,—"এই ছুঁড়ীর জক্তাই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ী ও যাতে মরে, এস তাই কবি।"

এই কথ। বলিয়া নাকেশ্বরী, থর্ক্র প্রভতির নিকট আসিয়া আবির্ভত হইল।

নাকেশরী বলিল.—"তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ ? কদাবতীকে দেশে লইয়া যাইবে ? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্ত এ ধর্ম-ভূমি ভারতভূমির নিয়ম তোমরা জান না। লোকের এখানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর ভাপেই হুউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে, 'আমি পতির সঙ্গে যাইব,' তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে, সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, সকল কুল বোর কলকে কলিষ্কিত হইবে। পিডা, মাতা, ভ্রাডা, আত্মীয়বর্গের মক্তক অবনত হইবে। সে কলিঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত ঘিনি আচার-ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইহাকে ঘরে লইরা যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। কিফ শুন মনা মহান্য! শুন থর্ক্রি মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের আত্মীয় সজনকে বলিয়া দিব। তোমাদিগের আত্মীয়-সজনেরা কিছু তোমাদিগের মত নাস্তিক নন। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাত্র বিচার করিবেন। তথন দেখিব, পুত্রকন্থার বিবাহ দাও কোথায় গ'

নাকেশ্বরীর কথা গুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কা'ল তাঁকে রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে খোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই খর্বরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য সত্য কি ভারতের এই নিয়ম ?"

খর্পুর উত্তর করিলেন,—"পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজ কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান ? পূর্ব্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচ-লিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্ত-প্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জলম্ভ অনলে দ্ করিবার নিমিত্ত আজ কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়া-ছেন। এইরূপ ধর্মোর আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

খর্দ্ধ বলিলেন,—"আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কন্ধবতীর সহিত আটার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হর সেও স্বীকার। আত্মীয়-সজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, তাহাতে আমি ভর করিব না। তা বলিয়া, অনাথিনী বালিকাটী যে অসহনীয় শোকে শ্বিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

মশা বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। ভীক কাপুক্ষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কক্ষ:বতীকে ঘরে লইয়া যাইব।"

ব্যাত বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মানুষের। হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"ধর্ম্মের তোমরা কিছুই জান না। ছোর অধর্মে যে তোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তোমাদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইহাঁকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্ভিত করিতে হইবে। তবুও ইনি ঘরে যাইতে পাইবেন না। মুর্দাফরাশে ইহাঁকে লইয়া যাইবে, মুর্দাফরাশের রমণী হইয়া ইহাঁকে চিরকাল থাকিতে হইবে।"

কক্ষাবতী বলিলেন,—"এই কথা লইয়া আপনারা র্থা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব। আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া ধাকিতে আর আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না, যেহেত্ আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। একণে
আমার প্রার্থনা এই যে, সতী হইতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেই
সম্দয় দ্রব্যের আ্রোজন করিয়া দিন্। আমার আর একটী কথা
আছে। আমাদিগের প্রামের নিকট যে ঘাট আছে, সেইখানে
আমাদিগকে লইয়া চলুন। যে স্থানে আমার শাগুড়ী-ঠাকুরাণীব
চিতা হইয়াছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির
সঙ্গে পুড়িয়া মরিব।"

কঙ্গাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অতি ছুংখের সহিত, অগত্যা এ কার্য্যে সকলকে সন্মত হইতে হইল।

মশ। বলিলেন,—"কন্ধাবতী। যদি তুমি নিতান্তই এই তুষর কার্য্য করিবে, তবে আমি আমার বাঞীতে সংবাদ দিই। আমার স্ত্রীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

খর্কুর বলিলেন,—"আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমার আত্মায়-সজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আসুন। সহমরণের উপকরণ আনমন করুন, ও নাপিত, পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিন্।"

ব্যাঙ বলিলেদ,—"আমিও আমার আত্মীয়-সজনের নিকট সমাচার পাঠাই।"

বাহিরে হাতী বলিলেন,—"আমিও আমার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে ডাকিতে পাঠাই।"

नारक बती विलन, -- "मामी । তবে আমরা আর বাকি থাকি

কেন ? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীর যত ভূতিনী-প্রেতিনীদিগকে সহমরণ দেখিবার জহ্ম নিমন্ত্রণ কর। আজ কাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। রদ্ধ-রদ্ধা, সুবকধুবতী, বালক-বালিকা, সকল ভূতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া
পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।"

এইরূপে সকলেই আপনার আপনার আত্মীয়-স্কলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর, থেতু ও কদ্ধাবতীকে লইয়া, সকলে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময়, সকলে কুস্থমবাটীর ঘাটে গিয়া উপন্থিত হইলেন।

কশ্বতী যে স্থান নিৰ্দেশ কব্বিয়া দিলেন, সেই স্থানে চিতা স্থমজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শশান-বাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সম্দয় উপকরণ লইয়া, নাপিত প্রোহিত, ঢাকি ঢুলি সঙ্গে করিয়া, খর্প্রের সপ্ত হস্ত পরিমিত স্ত্রী, ও তাঁহার আত্মীয়-স্কলন আপন আপন বালক বালিকাগণকে লইয়া সেই খানে আসিলেন। ব্যাঙ্ড ও হস্ত্রীর আত্মীয়বর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক হইতে অসংখ্য ভূতিনী-প্রেতিনীগণও আগমন করিল। সেই শশান-বাটে সে রাত্রিতে, মনুষ্য ও ভূত ভূতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানা প্রকার জীবজন্তর সমাগম হইল। সে রাত্রিতে কুসুমন্বাটীর শশান-বাট জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কন্ধাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে

্রক্রবতী বলিলেন,—"পচাজল। তুমি কোথায় যাও ? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে ? আমি ক্থনই তোমাকে যাইতে দিব না।"

কদ্বাবতী বুলিলেন,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না। সতী হইয়া পতি-সঙ্গে আমি সর্গে চলিলাম। সে কার্য্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব, পচাজল। মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে অংশ হইল না। পতিব সহিত এখন সর্গে ঘাই। আশীর্ম্বাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বব হউক। পতি লইয়া তুমি সুথে স্বরকয়া কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও না হয়।"

এই বলিয়া কন্ধাবতী, মশা-কন্সাকে নক্ষত্রের পুঁটলিটী বাহির করিয়া দিলেন। কন্ধাবতী বলিলেন,—"ভাই পঢ়াজল। এই নক্ষত্র-গুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও, আর হুই ছড়া আমার জন্ম রাখ, আমার প্রয়োজন আছে।"

সকলে তথন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিগুদি
যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কদ্ধাবতীর নথ গুলি
কাটিয়া দিল। তাহার পর কদ্ধাবতী শরীর হইতে সম্দয় অলদ্ধার
গুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়ি গুলি ভাদিয়া ফেলিলেন।
দেই ভাদ্বা চুড়ি গুলি লোকে হড়া-ছড়ি কাড়া-কাড়ি করিয়া
কুড়াইতে লাগিল। কেননা, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে,
এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।

কঙ্গাবতী হাতের নো খুলিয়া স্থান করিয়া আসিলেন। খর্প্রর

পত্নী তথন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙা-স্তা দিয়া হাতে আলতা বাধিয়া দিলেন। চুলের উপর থরে থরে চিরুণি সাজাইয়া দিলেন। কপাল জুড়িয়া সিন্ত্র ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপ বেশ-ভূষা হইলে, কন্ধাবতী আচমন করিয়া, তিল জল কুশ হস্তে, পূর্ব্বমুখে বসিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরূপ সম্কল্প করাইলেন;—

"অদ্য ভাদ্র মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে, ভরদ্বাজ্ব গোত্রের আমি শ্রীমতী কদ্বাবতী দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া অরুদ্ধতী যেরপ পর্গে মহামান্ত হইয়াছিলেন,—আমিও যেন সেইরপ, মানুষেব শরীরে যতৃ লোম আছে, তত বংসর হর্গে পতিকে লইয়া হুখে থাকিতে পারি। আমার পিতৃ, মাতৃ ও শুগুর-কুল যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্যান্ত যেন অপ্যরাগণ, আমাদিগের স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন হুখে থাকি। ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতন্ত্বতা জন্ত যদি পতির পাপ হইয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলম্ভ চিতায় আরোহণ করিতেছি।"

এইরপে পুরোহিত কন্ধাবতীকে সক্ষম করাইলেন। তাহার পর স্থার্ঘ্য দিয়া দিক্পালগণকৈ সাক্ষী করিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ এই ;—

"অষ্ট-লোক-পাল, আদিত্য, চন্দ্ৰ, বায়্, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হুদয়স্থিত অন্তৰ্ধ্যামী পু্কুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জলস্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।"

লোকপালদিগকে সান্ধী মানা হইলে, কশ্বাবতী আঁচলে থই, খণ্ডের পরিবর্ত্তে বাতাসা, ও কড়ি লইয়া, সাত বার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর সেই ধই কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালক-বালিকাগণ ভড়াভড়ি করিয়া থই কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেননা, এই ধই বিছানার রাখিলে ছারপোকা হয় মা।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে একজন সতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিল্ব চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধূ নিতান্ত শিশু, এখনও পতিভক্তি তাহার মনে উদর হয় নাই। তাহার কপালে এই সিল্ব প্রাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতি-প্রায়ণা হইবে।

চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কক্ষাবতীকে ঋষ্মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কক্ষাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা ছুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা থেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর, স্বামীর বামপার্থে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুণ দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক হইতে সকলে ঝুঁপ কাঁপ করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢকে-ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধ করিয়া জলিয়া উঠিল। আকাশ-প্রমাণ হইয়া অগ্রিশিখা উঠিল।

কশাৰতী অংশৰে নিদ্ৰায় অভিত্ত স্ইলেন! অতি খ্থ-নিদা! অতি শান্তিদায়িণী-নিদা!!





## পরিশেষ।

---

অতি স্থ-নিদ্রা! অতি শান্তি-দায়িনী নিদ্রা!

বৈদ্য বলিলেন,—"এই যে নিজাটী দেখিতেছেন, ইহা স্থনিজা। বিকারের বোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ি পরিকার হই-রাছে। এক্ষণে বাড়ীতে যেন শব্দ হয় না। নিদাটী যেন ভঙ্গ হয় না!"

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈত্য্য হইয়া রোগী নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিপীলিকার পদশক্ষী পর্য্যন্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক এক বার কেবল কন্সার নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন, রীতিমত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না ?

আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কল্পার নিকট এইরপে বসিয়া আছেন। প্রাণসম কল্পাকে লইয়া যমের সহিত তুমুল মৃদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনায় কল্পা মধন উঠিয়া বসেন, মা তথন আল্তে আল্তে পুনরায় তাঁহাকে শয়ন করান। বিকারের প্রলাপে কল্পা যথন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তথন তাঁহাকে চুপ করিতে বলেন। স্থাময় মার বাক্য শুনিয়া বিকারের আগুনও কিছু ক্ষণের নিমিত নির্বাণ হয়।

কল্পা নিদ্রিত। চক্ষু মুদ্রিত বরিয়া আছেন। বহুদিন অনাহারে, প্রবল তুরস্ত হুলে খোরতর বিহালে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংসার স্থুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপূর্ক্ব রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তবুও রোগীর নিদ।
ভঙ্গ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়া মার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠদ্বর একবার ঈষং নড়িল। অপরিক্ষুট স্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মস্তক অবনত কবিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পরিলেন না।

আবার ওঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এই বার মে কথা বুঝিতে পারিলেন।

মা বলিলেন,—"থেতু খেতু করিয়াই বাছা আমার সারা হই-লেন। আজ কয় দিন মুখে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চাবি ফাত এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি যায়।"

মার স্থমধুর কণ্ঠ-স্বর কন্সার কর্গ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণ রূপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বিশ্মিত-বদনে চারি দিকু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন,—"বিকার সম্পূর্ণরূপ এখনও কাটে নাই। চক্ষ্তে এখনও স্থৃদৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে চিনিতে পার ?" কস্বাবতী অতি মৃতুসরে উত্তর করিলেন,—"পাবি। ভূমি ব্ড দিদি।"

ভগী পুনবায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে বল দেখি ?" কম্বাবতী বলিলেন,—"মা।"

ততু বায় খবের ভিতৰ আসিলেন। ততু বায জিদ্দাস। কবিশেন,

— কন্ধাবতী! আজ কেমন আছ মাণ

কদ্বাবতী বলিলেন,—"ভাল আছি, বাবা।"

তুলুবায় একটু কাছে বসিলেন। স্নেহেব সহিত কন্তাব গাঝে মুখ্যে একট হাত বুলাইলেন। তাহাব পৰ বাহিবে চলিয়া গেলেন

কল্পান্তী ভাবিলেন,—"মা, ভগী, পিতা, সকলেই দেখিতেছি আমাব সহিত পূর্গে আসিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতাব স্নেহ কখনও পাই নাই। আজ সূর্গে আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমা দেব যেরূপ বাড়া, আমাব যেরূপ ঘব ছিল, সূর্গেও দেখিতেছি সেইরূপ। কিন্তু বাহাব সহিত সহ্মবন বাইলাম, তিনি কোথান প

অনেকক্ষণ কম্বাৰতী তাৰ প্ৰতীক্ষা কৰিয়া রহিলেন। তিনি আসিলেন না।

অবশেষে কন্ধানতী মাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"মা, তিনি কোথায় ?''

ম। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কে ?" কম্বাবতী বলিলেন,—"সেই যিনি বাঘ হইয়াছিলেন।"

মা বলিলেন,—"এখনও ঘোর বিকার রহিয়াছে, এখনও প্রলাপ বহিয়াছে।"

মা'র কথা শুনিয়া কয়াবতী চিন্তায় নিময় হইলেন। শরীর তাঁহার নিতান্ত তুর্বল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অল অল করিয়া তাঁহার পূর্বে কথা সব মারণ-পথে আসিতে লাগিল।

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল গ

মা বলিলেন,—"হাঁ বাছা! আজ বাইশ দিন তুমি শ্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে সে আশা ছিল না।"

কন্ধাবতী বলিলেন,—"মা! আমি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।
সপ্পটী আমার মনে এরপ গাঁথা বহিয়াছে, যে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া
আমার বিশ্বাস হইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা
আদিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্নী সত্য কোন্টী স্বপ্ন,
তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই মা তোমাকে
গুটী কত কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা মা! জনার্দন চৌধুরীর
ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, সে কথা সত্য?"

মা বলিলেন,—"দে কথা সত্য। তাই লইয়াই তো আমাদের যত বিপদ।"

কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! বরফ লইয়া কি দলাদলি হইয়াছিল, সে কথা কি সত্য ?"

মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা! সে কথাও সত্য। সেই কথা লুইয়া পাড়ার লোকে থেতুর মাকে কত অপমান করিয়াছিল।"

### বর।



মৌনত্রত অবলম্বন করিয়া **অন্ধ**কূপের ভিতর **ব**সিয়াছিল। (২৯২)

कक्षावजी জिज्जामा कतिलन,—"जिनि এখন কোথায় মা?"

মা বলিলেন,—"তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এই খানেই থাকেন। আমার চেয়েও তিনি তোমাকে ভাল বাসেন। তাঁর হাতে তোমাকে একবার স্থাপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার সকল তুঃখ বায়। কর্তার মত হইয়াছে, সকলের মত হইরাছে, এখন তুমি ভাল হইলেই হয়।"

কদ্ধাবতী বুঝিলেন যে, তবে খেতুর মা'র মৃত্যু হয় নাই, সে কথাচী স্বপ্ন।

কশ্বাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দলাদলির পর. আমার জর হয়, না মা?"

মা বলিলেন,—"এই সময় তোমার জ্বর হয়। তুমি একেবারে অজ্ঞান অচৈততা হইয়া পড়। তোমার ঘোরতর জ্বর বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।"

কক্ষাৰতী বলিলেন,—"তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিয়া এক খানি নৌকার উপর চড়ি, না মা ?"

মা বলিলেন,—"বালাই! তুমি নৌকায় চডিবে কেন মা ? সেই অবধি তুমি শয্যাগত।"

কশ্বাবতী বলিলেন,—"মা! কত যে কি আশ্চর্য্য সপ্প দেখিয়াছি, তাহা আর ভোমায় কি বলিব। সে সব কথা মনে হইলে, হাসিও পার কান্নাও পায়। স্বপ্নে দেখিলাম কি মা, যে গায়ের জালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর এক খানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাধানি আমার ডুবিরা গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছু দিন গোয়ালিনী মাদীর বাড়ীতে রহিলাম। সেথান হইতে শশান-ঘাটে ঘাইলাম। তাহার পর প্ররায় বাড়ী আসিলাম। এক বংসর পরে আমাদের বাটীতে একটী বাব আসিল। সেই বাবের সহিত আমি বনে ঘাইলাম। তার পর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম। কত কি করিলাম, কত কি দেখিলাম। সপ্রটী যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ইা মা ! সেরটী যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ইা মা !

মা উত্তর করিলেন,—"সে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়ছে।
বখন তোমার সমূহ পীড়া, যখন তুমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া
পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি,
সেই সময় জনার্দ্দন চৌধুরীর একটা পৌত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল।
জনার্দ্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটীকে অভিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি
শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গোবর্দ্ধন শিরোমণিরও শক্ষটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে তো তোমাকে লইয়া
সমূহ বিপদ। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্থমতি হইল। তিনি রামহরিকে
আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে
আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দ্দন চৌধুরী অনেকক্ষণ পরামর্শ
করিলেন। তাহার পর রামহরি নিরঞ্জনকে ডাকিয়া আনিলেন।
রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্তাটী ও খেতু সকলে মিলিয়া
জনার্দ্দন চৌধুরীর বাটীতে যাইলেন। জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—

'আমি পাগল হইয়াছিলাম যে, এই বুদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিরঞ্জনকে আমি দেশ-ত্যাগী করিয়াছি, খেতু বালক, তাহার প্রতি আমি খোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ট ঘটতেছে: লোকের টাকা আস্মাথ করিয়া যাঁড়েশ্বর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন শিরোমণি পক্ষাখাত রোগে মরণা-পন্ন হইয়া আছেন। বুদ্ধ বয়সে আমাকে এই দারুণ শোক পাইতে হইল। কফাটীরও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া উাহার ভূমি কিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। খেহকে অনেক আশীর্কাদ করিয়া জনার্দন চৌরুরী সান্তনা করিলেন। আমাদের কর্তাটী আর সে মানুষ নাই। এক্ষণে তাঁহার মনে ক্ষেহ-মায়া, দয়া-ধর্ম ইইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেরূপ নাই। মাকে যেরূপ আস্থা ভক্তি করিতে হয়, সুপুত্রের মত তোমার দাদাও এক্ষণে আমাকে আন্থা ভক্তি করে। তোমার পীডার সময় তোমার দাদা অভিশয় কাতর হইয়াছিল। তুমি ভাল হইলে খেত্র সহিত তোঁমার বিবাহ হইবে। এবার আর একথার অক্তথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় খেতু, খেতুর মা, রামহরি, সীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়াছেন। একণে সকল কথা শুনিলে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও ত্ত্বমি অতিশয় চুর্বল। পুনরায় অস্থুখ হইতে পারে।"

কস্কাবতী অনেক দিন হুর্বলে রহিলেন। ভাল হইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্বাদা বসিতেন। স্বপ্প-কথা তিনি সীতার নিকট সমুদ্য গল্প করিলেন। স্মীতা মাকে বলিলেন। বৌ-দিদি খেতুকে বলিলেন। এইরূপে কন্ধাবতীর আশ্চর্য্য স্বপ্প-কথা পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই শুনিলেন। সপ্প-কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কন্ধাবতীর উপব সীতার বড় অভিমান হইল।

সীতা বলিলেন,—"সমুদয় নক্ষত্র গুলি, তুনি নিজে পরিলে, আর আপনার পঢ়াজলকে দিলে। আমার জন্ম একটাও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভাল বাস না, তুমি তোমার পঢ়াজলকে ভাল বাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।"

কন্ধাবতী সম্পূর্ণরপে আরোগ্য-লাভ করিলেন। পূর্ব্বের স্থায়
প্নরায় সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া তিনি থেতুর সম্মুথে একট্
আরুট্ বাহির হইতেন। একদিন থেতু কদ্ধাবতীদের বাটাতে গিয়াইংশেন। সেই খানে একটা মনা উড়িতেছিল। থেতু সেই মনাইংশ ধরিয়া কদ্ধাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ দেখি, কদ্ধাবতী!
মনাটী তো তোমার 'পচাজল' নয় 
ভাগাং! রক্তবতী আজ
ক দিন তাহার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন-কেমন
ভাতে। তাই সে হয় তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"
জায় কদ্ধাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর
থেতুর সম্মুধে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন এক দিন খেতুকে বলিলেন,—"খেতু! কঙ্কাবতীর অত্তত ধ্বপ্প-কথা আমি শুনিয়াছি। কি আশ্চর্য্য স্থপ! কিস্ত সপ্ল বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া ভূমি উপহাস করিও না। স্প্র,—কি নয় ? তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা ভরসা, সুখ ছুঃখ, সকলই দ্পুবৎ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বস্ধাভের এই অপূর্ব, মায়া কিছুই বুঝিতে পারি না। সামান্ত একটা প্লার্থের কথাই আমরা ভালরূপ অবগত নহি। এই দেখ, আমার হাতে এখন যে পুস্তকখানি রহিয়াছে, প্রকৃত ইহা কি, তাহার কিছুই জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কতকগুলি গুণ অনুভব হয়। চক্ষু দারা দেখিতে পাই যে ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সুলতা ও বর্ণ আছে, ফুকের দারা জানিতে পারি যে ইহার কাঠিন্য আছে, নাসিকা দারা ইহার ঘ্রাণ ও জিহ্বার দারা ইহার সাদ অনুভব করি। প্রকৃত পুস্তক খানি আমরা দেখিতে পাই না, যাহাকে পুস্তকের ওণ বলি তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সে গুণগুলি পুস্তকের কি षामार्टित रेक्टिएउत ? षामार्टित हक्नू, कर्न, नामिका, किस्ता, एक् প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয় সম্দর অন্তরূপে গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীম্ব সমস্ত পদার্থ আবার অন্ত রূপ ধারণ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। যদি পাওু রোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র আমার চন্মুর গঠন পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তক থানিই আবার আমার চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম তো পুস্তকখানি দ্বেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অন্তত্ত্ব করিনা আবার

বলিতে গেলে, সেই গুণগুলি পুস্তকের নয়, আমাদেব ইন্দ্রিযেব : তবে পুস্তক বহিশ কোথাণ কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া, সপ্প-সজিত কাল্লনিক জীবের স্থায় আমবা সকলেই এই সংসাবে যেন বিচরণ কবিতেছি। সে জগু ক্ষাবতীৰ স্বপ্ৰকে আম্বা উপ্হাস করিব কেন্ত্র সমুদ্য বাছজগং-বেষ্প আমাদেৰ জাগরিত ইন্দ্রি-কলিত, কম্বাবতীৰ স্প্রজাণও সেই-ৰূপ কশাৰতীৰ সুষুপ্ত ইন্দ্ৰিৰ কল্পিত। তুই জনতে বিশেষ কিছু इंडव वित्मिष नाहे। कन्नावडी याहा (मिथाहा, याहा कुनियाह), राष्ट्र। कथनखं हिन्न। कविगादङ, त्मरे ममूनय लहेगा এकही ऋथ-জগং নির্দ্মিত হইয়াছিল। সপ্রেব আদি হইতে অন্ত পর্যান্ত সকল স্থানেই কন্ধাৰতী বৰ্ত্তমান। কন্ধাৰতী দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, তাহা ছাড়া স্বপ্নে আর কিছুই নাই। গ্রবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সন্তব, স্থানে স্থানে সেইরূপ ভ্রমও থিতে পাই। হাতীদিগের মত মশাদিগের নাক পরিবৃদ্ধিত ঁষা ভুঁড় হয় না, মশাদিগের জুই চল বাড়িয়া ভুঁড় হয়। ংবার অন্ত স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনাদেবীও কদ্ধাবতীব ত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক, স্প্রটী অভত 🕬 मानिए हरेरा। आभि आर्म्धा हर्र, कक्कावजी स्पर्रे गांगिए त मः ऋज वहन है। कि कतिया बहन। कतिल १"

খেতু হাসিয়া বলিলেন,—"একবার পরিহাস-চ্ছলে আমি ঐ বচনটা রচনা করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে কাগজ-

খানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয় সেই কাগজ্থানি দেখিমা থাকিবে।"

কন্ধাবর্তী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিলে, শুভ দিনে, শুভ লগে, থেতু ও ক্ষাব্রতীর শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বোবতর ছুংথের পর এই কার্য্য স্থাসম্পন্ন হইল, সে জন্ম সপ্তার্থ্যাম সমাজের লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ জনার্দ্দন চৌধুরী পরম শ্রীতি লাভ করিলেন। তাহার বৃদ্ধ ব্যুস ও কফেব ধাতু, কিন্দ্র সে জন্ম তিনি কিছু মাত্র উপেক্ষা করেন নাই। বিবা-হের দিন সমস্ত রাত্রি তিনি তন্ম রায়ের বাটীতে উপন্থিত ছিলেন।

চুপি চুপি তিনি কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, পরিহাস-চ্ছলে সকলকে তিনি বলিলেন,—"বর যে একেলা 'বরখ' খাইয়া শরীর ফুশীতল করিবে তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর মং-সামান্ত স্বিশ্ব করিব।"

দেশের লোক, যাঁহারা কখনও বরফ দেখেন নাই, আজ বরফ দেখিরা সকলেই চমংকৃত হইলেন। আগ্রহের সহিত সকলেই সুস্কিন্ধ বরফ-জল পান করিলেন। বাড়ীতে দেখাইবার জন্ম অনে-কেই অল স্বল কাঁচী বরফ শইয়া যাইলেন।

শূদ্র ভোজনের সময়, গদাধর খোষ তিন লোটা বরফ-জল পান করিলেন। আর প্রায় এক সের সেই করাতের মত কর্তন-শীল "বরধ" দন্ত দ্বারা চিবাইয়া খাইলেন।

কন্ধাবতীর মা যখন কন্ধাবতীকে খেতুর মা'র হাতে ্পুঁপিয়া

দিয়া বলিলেন,—"দিদি! এই নাও তোমার কদ্ধাবতী নাও", তথন ছুই জনের আফ্লাদ রাখিতে পৃথিবীতে কি আর স্থান হইল ? মনের আনন্দে তথন থেত্র মা কি পুত্র পুত্রবধূকে বরণ করিয়। বরে লান্ নাই ? বরণের সময় লজ্জায়। থেতু কি ঘাড় হেঁট করিয়া ছিলেন না ? কলা-বৌয়ের মত কদ্ধাবতীর কি তথন এক হাত ঘোমটা ছিল না ? তা দেখিয়া পাড়ার একটা শিশু-ছেলে কি সেই ঘোমটার ভিতর মুখ দিয়া 'টুঃ' দেয় নাই ? এসব কথার আর উত্তর দিবাব আবক্ষক নাই।

বে সময় বরণ হইতেছিল, সেই সময় রামহরির স্ত্রী, খেতুর বৌ-দিদি, কি করিয়াছিলেন, তা জানেন ? অতি উত্তম করিয়া থেতুর কানটী তিনি মলিয়া দিয়াছিলেন !

কান-মলা ধাইরা থেতু কি বলিলেন, তা জানেন ? খেতু বলিলেন,—"যাও, বৌ-দিদি, ছি!"

্রীর স্ত্রীগণ তথন কি করিলেন, তা শুনিয়াছেন কমলের ক্লা, ঠ - দিদি বলিলেন,— "শালা 'বরখ' খায়! ওলো, ও সীতাব ক্লা, ক্লানু কান ছুইটা একেবারে ছিঁড়িয়া দে!"

পর কি হইল ? তাহার পর খেতুর অনেক টাকা চ্ছল করেলে স্থা সকলে স্থা সকলে দ্বকন্না করিতে লাগিলেন। খেতুর আনেক টাকা করেতে ভাল চেলে-পিলে হইল। ততু রায় তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে ভাল বাসিতেন। পাড়ার বালক-বালিকারা তাঁর দৌহিত্র দিগকে মারিলে, তাহাদের ঠাকুর-মার সহিত ততু রায় হাত নাড়িয়া মাড়িয়া মাড়া করিতেন।

ভাষাৰ পৰ ? বাৰ বাব "তাহ'ৰ পৰ, তাহাৰ পৰ" কৰিলে চলিবে না। দেখিতে দেখিতে পুস্তক খানি বৃহং হইয়া পডিযাছে। ইহাবই মূল্য দেব কে ? তাহাৰ ঠিক নাই। কাজেই তাডা তাড়ি শেষ কৰিতে বাধ্য হুইলাম।

তাহাব পৰ কি হইল ? তাহাব পৰ আমাৰ এলটী ফুৱাইল নোটে গাছটীৰ কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহাই ঘটিল। সেই শটনা লইযা কত অভিযোগ কত অভুযোগ উপস্থিত হইল।

#### मण्युर्व।

